# বক্লায় শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জ্বন্ত অন্নুমোদিত ( কলিকাতা গেজেট, ২১শে এপ্রিল, ১৯৪৩)



পু**ন্ত**্রেণ মহালয়া—১৩৫১

# **দেব-সাহিত্য-কুটীর** ২২া**৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে** শ্রীস্কবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক

প্রকাশিত



দেব-প্রেস ২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাভা হইতে এস. সি. মজুমদার কর্তৃক যুদ্রিত

| erreiden fotorablicatu | **************************************  |
|------------------------|-----------------------------------------|
| ****                   |                                         |
|                        | *************************************** |

. . .





'ধ্বরহার । এই ভাত ভূই নিরে বেভে পারবি না। শভোকে থেভে হবে।' —-৭৩ পুঠা

# पूरे जारे

#### 回季

উপরের ঘর থেকে সবই বিনয় দেখছিলো। দেখছিলো ফটকের বাইরে ছই-ঢাকা একখানা গরুর গাড়ি এসে দাঁড়ালো। গরু ছেড়ে দিয়ে গাড়িটা নামিয়ে রাখতেই তার থেকে নেমে এলো একজন প্রোঢ় জ্রীলোক, দেখলেই মনে হয় যেন অত্যন্ত ছংস্থ। আভাসে বোঝা যাচ্ছিলো মুখ করুণ, বেদনার্ত; কেমন উৎস্থক অথচ ভীত চাহনি!

গাড়ি থেকে নেমে দ্রীলোকটি খোলা কটক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো। সামনেই কাছারি, নায়েবের দপ্তর। করাসে বসে জমানবীশ ও তার মুহুরিরা কাজ করছে, নায়েববাবু তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গড়গড়া টানছেন, উপর থেকে চোখে ঠিক না পড়লেও দৃশ্টা কল্পনা করে নেয়া বিনয়ের পক্ষে কঠিন নয়।

উঠোন পেরিয়ে দ্রীলোকটি কাছারি-বাড়ীর সিঁড়ির প্রথম ধাপের ট্রপর পা রেখেছে, ভিতর থেকে নায়েববার হুকার দিয়ে উঠলেন: 'আবার এসেছেন আপনি ?' বারু আপনাকে আসতে বারণ করে দিয়েছেন আপনার তা মনে নেই ?'

#### হুই ভাই

ক্ষীণ মানকণ্ঠে স্ত্রীলোকটি কী বলল,তা কিছুই বোঝা গেলনা। কিন্তু নায়েবের কৈঠন্বরে একবিন্দু কোমলতা নেই। তাঁর গলা যেমন স্পান্ট তেমনি তেজী। বললেন, "না, হবে না, কোনো সময় হবে না।'

প্রত্যন্তরে স্ত্রীলোকটি আবার যেন কী বলল নিম্ন, আর্দ্র সরে।
নায়েবের গলায় আবার বাজ ডেকে উঠলোঃ 'না, আপনার
কোনো কথা শোনা হবে না। ভালোয় ভালোয় যদি না
যান—' কথাটা শেষ না করেই যেন ইঙ্গিতটা তিনি আতঙ্কময়
করে তুললেন।

তার জানাল। থেকে বিনয় দেখলো দ্রীলোকটি তার গাড়ির দিকে কিরে যাচ্ছে। যে আঁচল গায়ের উপর দিয়ে ঘন করে টানা ছিল, তারই প্রান্ত দিয়ে চোখের জল মুছছে বোধহয়।

দ্রুত পায়ে বিনয় নীচে নেমে এলো। একেবারে কাছারিদরে। যা সে ভেবেছিলো, নধর দেহখানাকে আধখানা ভেঙে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে নায়েববাবু কোমল আলস্তে গডগডা টানছেন।

স্পাফ, একটু বা কঠিন গলায় বিনয় বললে, 'ঐ ভদ্রমহিলার সঙ্গে এমন রুচ্ ব্যবহার করবার অর্থ ?'

তার ভঙ্গিটা ঠিক শাসনকর্তার ভঙ্গি, কিন্তু ব্রজনাল জক্ষেপও করলেন না। মোটা একটা হিসাবের খাতা ট্রেন্সে নিয়ে অনাবশ্যক আগ্রহে তাতে মনঃসংযোগ করলেন।

'(क थे ভদ্রমহিলা ?' বিনয় কর্কশ কঠে জিগগেস করলে।

#### তুই ভাই

খাতা থেকে চোখ না তুলেই ব্রজ্ঞলাল বললেন, 'এখানকার একজন ভিক্ষক।'

'এখানকার ভিক্ষুক! কই, কোনোদিন দেখিনি ভো আগে!' বিনয় একটু অবাক হলো।

'ঠিক এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা নয়', ব্রজনাল তেমনি নির্লিপ্ত, উদাসীন ভাবে বললেন, 'মাঝে-মাঝে আসে, আবার চলে ধায়। অনেক্দিন পরে আজ আবার এসেছিলো।'

'কী চায় সে ভিকে গু'

'অভাবে পড়লে লোকে যা চায়।' ত্রজনালের স্বরে তেমনি উপেক্ষা।

'চাল-ডাল ? পয়সা-কড়ি ?'

'তাই হবে হয়তো।'

'হবে হয়তো মানে ?' বিনয় কাঁজিয়ে উঠলোঃ 'তাকে জিগগেস করেন নি সে কা চায় ? আর, সাধারণ চাল-ডাল বা পয়সা-কড়ির যে ভিকুক, সে কখনো গাড়িতে করে ভিক্ষে করতে আসে ?'

ব্রজলাল চুপ করে রইলেন।

'আর সাধারণ যে ভিক্সুক তাকে 'আপনি' বলে সম্মান দেখাবার কিছু প্রয়োজন আছে বলে তো মনে হয় না।'

'তা. ঐ,গাড়ি চড়ে এসেছে বলে।' ব্রজনালের মুখে প্রচ্ছন রেখায় ক্ষাণ হাসি ফটলো।

'কিন্তু তার আবেদন না শুনেই তাকে তাড়িয়ে দেবার অর্থ কী ?'

#### ছই ভাই

'কারু আবেদন শোনবার আমার প্রবৃত্তি নেই। আমার অগ্র কাজ আছে।' ব্রজ্ঞলালের মুখ মেঘলিপ্ত আকাশের মতো গন্তীর। 'আপনার কাজ কী আছে না আছে তা আমি জানি। কিন্তু হুঃস্থ একজন ভদ্রমহিলা যদি কোনো প্রার্থনা নিয়ে এসে থাকে, তার বক্তব্যটা সম্পূর্ণ না শুনে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়ার মধ্যে কোনোই কৃতিত্ব নেই।'

'এই বললে, তাকে 'আপনি' বলে সম্মান দেখালুম আর এই বলছ চলে যেতে বলায় তাকে অপমান করা হলো—ভাষার কৃতির আমার নেই বটে!' ব্রজ্ঞলাল তার সরটাকে একটু বাঁকা করলেন। তারপর সোজাস্তুজি, একটু বা দৃঢ় গলায় বললেন, 'ভিক্ষুক এসেছিলো আমার কাছে, তাকে কী দিতে হবে বা না-হবে, কী বলতে হবে বা না-হবে তা আমি জানি। তোমার কাছে যখন সে যাবে, তখন তুমি তাকে দান-খয়রাৎ করো বা ,পাছ-আর্ঘ্য দিয়ে পূজো করো আমি কিছুই বলতে আসবো না।'

'আচ্ছা, দেখা যাবে।' খুব একটা রাগের ভঙ্গি করে বিনয় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যেন এখুনি সে এর একটা কিছু প্রতিবিধান করবে এমনি ভাব!

গেল সে তার বাবার কাছে। জানতো, নায়েব ব্রজনাল বাবার ডান-হাত, কোনো সুরাহাই হয়নি এ পর্যস্ত তার বিরুদ্ধে নালিশ করে। কিন্তু আজকের বাগোরটা স্বতন্ত্র। আজকের তার্ নালিশটা জমিদার-সংক্রান্ত কোনো অত্যাচারের বিরুদ্ধে নয়, নিতান্তই ব্যক্তিগত। স্থকল কিছু হলেও হতে পারে হয়তো।

#### গুই ভাই

বিজয়নারায়ণ তখন রোদে বসে তেল মাখাচ্ছিলেন, ব্যস্তভঙ্গিতে বিনয় কাছে এসে দাঁড়ালো। কোনো ভূমিকা না
করেই বললে, 'ব্রজ-নায়েব দিন-কে-দিন ভীষণ বেয়াদব হয়ে
উঠছে বাবা। ওকে একুনি বরখান্ত করে দেয়া উচিত।'

'কেন, কারু পাকা থানে মই দিয়েছে বুঝি ?' বিজয়বাবু কুটিল দৃষ্টিতে বললেন, 'কারু জমির দখল মিয়েছে বুঝি জোর করে ? ভিটে-মাটি থেকে কাউকে দিয়েছে বুঝি উৎখাত করে ?'

'তেমন কিছু করলে আপনি তো নালিশ কানেই তুলতেন না। আপনার মতে সেগুলো তো অত্যন্ত গুণের কাজ।'

'নিশ্চয়ই।' বিজয়বাবু সপ্রশংস ভাবে বললেন, 'জমিদারিটা যদি রাখতে হয় বাঁচিয়ে। জানে। তো, আইন নিরপেক্ষ, কর্তব্য নির্চ্চুর। তাই, আইন যে অধিকার দিয়েছে তা খাটাতে গিয়ে নায়েনমশাই যদি কখনো কোথাও নির্চ্চুর হন, তবে তাঁকে তুমি মোটেই দোষ দিতে পারো না। বরং তাঁকে তোমার কর্তব্যপরায়ণ বলে প্রশংসা করা উচিত। প্রশংসা করা উচিত কুশলী বলে, বিচক্ষণ বলে। এমন লোককে বরখান্ত করাও যা, জমিদারিটি গোলায় দেয়াও তাই।'

'কিন্তু একজন দরিদ্র ভদ্রমহিলাকে অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়াও কি তার কর্তব্যের মধ্যে নাকি ?'

'তাড়িন্তে , দিয়েছে ? কাকে তাড়িয়ে দিয়েছে ?' বিজয়বাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

যতটুকু জানতো, বিনয় খুলে বললে ঘটনাটা।

#### চুই ভাই

ষে হুটো চাকর দলাই-মলাই করছিলো তাদের একটাকে বিজয়বারু পাঠিয়ে দিলেন নায়েবমশাইকে ডেকে আনতে।

ব্ৰজ্লাল একপাশে এসে দাঁড়ালেন। ঋজু, সতেজ ভঙ্গি।

'কী হয়েছে বলুন তো ? কাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন ?'
জিগ্গেস করলেন বিজয়বাবু।

'দেই পাগলীটা আজ এসেছিলো। তাকে।' ব্ৰজনাল প্ৰসন্নমুখে বললেন।

'কোন্ পাগলী ?' বিজয়বাবুর মুখ সন্দেহে ঈষৎ ঘোরালো হয়ে উঠলোঃ 'সেই জগংঠাকরুন ?'

'হাা,' ব্ৰজনাল বললে, 'সেই জগৎমোহিনী।'

'বেশ করেছেন সেই পাগলটাকে তাড়িয়ে দিয়ে। কোনোদিন ঢুকতে দেবেন না এ-মুখো। আমি ভাবলুম কে-ন!-কে না-জানি এসেছিলো!' নিশ্চিস্ত মনে বিজয়বাবু তাঁর তৈলাক্ত দেহটা আবার চাকর হুটোর হাতের নীচে সমর্পণ করলেন।

সন্দেহ ঘুচ্লো না বিনয়ের। তাই জিগ্গেস করলে, 'পাগৃল হলে গরুর গাড়িতে আসবে কেন ?'

'পাগল হলেও ভোলেনি যে সে পর্দানশীন। আর এই গাঁয়ে হাওয়া-গাড়ি হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় না।' বিজয়বাবু টিপ্লনি কটিলেন।

ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হতে পারতো, কিন্তু বিনয় তার জের টেনে নিয়ে চললো তার মার কাছে।

স্থনয়নী তখন রাল্লাঘরে রালার তদারক করছেন। বিনয়

সটান সেখানে এসে উপস্থিত। বললে, 'আচ্ছা মা, চার বছর আগে, যখন আমি স্কুলে পড়ি, ক্লাশ টেন্-এ, তখন আমার শক্ত টাইকয়েড হয়েছিলো, তোমার মনে আছে ?'

'মনে থাকনে না কেন ?'

'তোমর্৷ সব আমার জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলে— বিয়ালিশ দিনের দিন—'

'কেন, তার হয়েছে কী ?'

'বিয়ালিশ দিনের দিন—তোমার মনে আছে মা, রাত্রে, আমার অবস্থা যথন থব খারাপ, তোমরা সবাই কাঁদাকাটা করছ, সেই সময় এক পাগলী চুপি-চুপি দোতলায় আমার শোবার খরে চুকে পড়েছিলো, সবাইর অলক্ষ্যে বসেছিলো এসে আমার শিয়রে! বালিশের থেকে আমার মাথাটা তার কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে আমার গায়ে হাত বুলুতে-বুলুতে বলেছিলোঃ 'কেঁদো না তৌমরা, ভয় নেই, আমি এসেছি। খোকাকে আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।' তোমার মনে আছে মা?'

'তোর की करत मन् बाह् ?' अनम्नी शामतन।

'আমি ভালো হয়ে ওঠবার পর তোমরা সবাই আমাকে' বলেছিলে সেই ঘটনাটা। বলেছিলে, পাগলী সমস্ত রাত আমাকে তেমনি কোলে করে বসে রইলো, বিজবিজ করে সমস্ত রাত কী ভূতের মন্ত্র আওড়ালে, আর সেই রাতেই আমার অবস্থা ভালোর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। আমি তথন আছেরের মতো

#### হুই ভাই

ছিলুম বটে, কিন্তু পরে, ভালো হয়ে, আমাকে খিরে তার সেই সেহের ব্যাকুলতাটা সর্বঞ্চণ আমি অনুভব করেছি।'

'কেন, সে-সব কথা এতদিন পরে কেন ?' 'সেই পাগলীই বোধহয় ফিরে এসেছে, মা।'

'কোন্ পাগলী ?' স্থনয়নী যেন ভয় পেলেন : 'জগপাগলী ?' বিনয় একমূহূর্ত অবাক হয়ে গেল। বললে, 'নায়েববাবুও এই নামই বলছিলো বটে। কিন্তু সে ফিরে এসেছে শুনে ভোমার ভয় পাবার কারণ কী? যে আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে, সে তো আমাদের ঘরে একজন বাঞ্ছনীয় অভিথি, মা !'

স্থনয়নী আর কোনো কথার ধার ধারলেন না। গলা ছেড়ে টেচিয়ে ডেকে উঠলেনঃ 'মাধব! মাধব!'

মাধব স্থনয়নীর ছোট ছেলে, পাঁচ বছর প্রায় বয়স।

এত বড়ো বাড়ির কোথা থেকেও মাধবের সাড়া পাওয়া গেল না। মৃহূর্তে জনয়নীর মুখ শুকিয়ে সাঁদা হয়ে গেল। পাগলী মাধবকে নিয়ে গেল নাকি কোলে করে?

'কী দাঁড়িয়ে আছিস হাঁ করে ?' স্থনয়নী বিনয়ের উপর মুবিয়ে উঠলেনঃ 'ভাগ, আমার মাধব গেল কোথায় ?'

'এই তো মা, আমি এখানে।'

'কোথায় ?' স্থনয়নী ঝুঁকে নীচু ছলেন।

এই যে।' লাউয়ের মাচার তলা থেকে মাধব এলো বেরিয়ে। মোজা থেকে টুপি—সর্বাঙ্গ তার জামা-কাপড়ে ঠাসা, ব্যাণ্ডেজ-করা বলতে পারো। রোগা, পুঁচকে ছেলে, তাগায়- কবচে জ্জারিত। শেষ-বয়সের সন্তান বলে এক মুহূর্তও চোখের আড় করা ষায় না। তুলোর উপর শুইয়ে তুলোতে করে হুধ খাওয়াতে সাধ যায়। কিন্তু মাধবের স্বভাব বড়ো হুরন্ত। কোল-কাঁথের চেয়ে গুলো-মাটিই তাকে বেশি টানে।

'কী করছিলে ওখানে ?' স্থনয়নী প্রায় ধমকে উঠলেন।

'ছিকার করছিলাম।' মাধব খুব একটা বীরত্বের ভঙ্গি করে বললে। কিন্তু সামনেই দাদাকে দেখতে পেয়ে ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেল। লজ্জায় মুখ লুকোতে গেল দাদারই কোলের মধ্যে।

হু'পা পিছিয়ে গিয়ে বিনয় জিগগেস করলেঃ 'তোর হাতে ওটা কী ?'

হাতের মন্ত লাঠিটা উচিয়ে ধরে বললে, 'ভুন্দুক।'

'কেলে দাও ওটা, তবে আমার কোলে আসতে পারবে।' বিনয় হু' হাত বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে।

বন্দুকের চেয়ে দাদার কোল মাধবের কাছে বেশি লোভনীয়। তাই সে লাঠিটা সহজেই কেলে দিয়ে দাদার কোলে এলো কাঁপিয়ে।

'की मिकांत्र कत्रहित्न ?'

মাধব চোখ বড়ো করে বললে, 'চলুই পাখি।'

'जून्मूक मिर्य इरव की ?'

•'ভুন্দুক দিয়ে পাখিল মাথায় একতা বালি মারবো।'

'পাৰির মার্শায় বাড়ি মারবে, পাঝির ব্যথা লাগবে না? কাঁদবে না পাঝি ? তোমার মাথায় যদি বাড়ি মারি, তুমি কাঁদ না ?' কুচকুচে কালো চোধ ছটি অচঞ্চল রেখে মাধব কী কতক্ষণ গভীর চিন্তা করলো। পরে বললে, 'তা হলে আল ছিকাল করবো না। কেমন ? কিন্তু বাবা কেন কলে? ছেদিন হ'তা হলিন মেলে এনেছিলো কেন ?'

ও-পাশ থেকে স্থনয়নী বলে উঠলেনঃ 'বড়ো হয়ে তৃমিও শিকার করবে। এখন শিকার করতে ও-সব বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালে পাগনী এসে ধরে নিয়ে যাবে দেখো।'

হাত দিয়ে দাদার চিবুক ভূলে ধরে মাধব জিগগেস করলে:
'পাগলী ধলে নিয়ে যাবে দাদ। ?'

'ককখনো না। যার দাদা আছে তার আর ভাবনা কী ?'
মাধব যেন প্রকাণ্ড আশ্রয় খুঁজে পেল। উৎসাহে চুই চোখ
উজ্জ্বল করে বললে, 'তা হলে বলো হয়ে ছিকাল করবো, কেমন ?'

'না বড়ো হয়েও শিকার করবে না।'

চোখ ছটি য়ান করে মাধব বললে, 'পাখিল ব্যথা লাগে বুঝি ?'
"হাঁ৷ যে পাখি ব্যথা পেয়ে মাটিতে পড়ে যাবে তাকে জল
দেবে, ছোলা দেবে, ছাতু দেবে। তাকে ভালো করে তুলবে।
আর যেই ভালো হয়ে উঠবে তাকে খাঁচায় বন্ধ করে না রেখে আকাশে ছেড়ে দেবে। সে উড়ে যাবে তার বাসায়—আকাশের পথ চিনে চিনে।'

• মাধব দাদার কাঁধে চড়ে ভুরু কুঁচকৈ তাকালো একথার আকাশের দিকে। কোথায় কোন্ পাখি, কিছুই তার চোখে পডলো না।

# 変更

গ্রীম্মের ছটিতে বিনয় এসেছে বাড়ীতে, সহরের কলেজ থেকে। গাঁয়ের ছেলেরা এখন সবাই মিলে থিয়েটার করছে, পিকনিক করছে, বিলে আর নদীর চরে গিয়ে পাখি শিকার করছে। কিন্তু ও-সব দিকে বিনয়ের কোনো উৎসাহ নেই। জমিদার-বাড়িগুলির ইট-কাঠের এলেকা ছেড়ে সে চলে যায় দূর গ্রামের মধ্যে, যেখানে মাটির ঘরে গরিব চাষাদের বসতি।

হরেরুফ তাদের অনেক দিনের প্রজা। জমি-জিরাত এখনো তার কিছু বেহাত হয়নি, খাজনা দিয়ে যাচ্ছে বরাবর।

কানে এলো সেই হরেকৃষ্ণ হঠাৎ আজ বিদ্রোহী হয়ে জমিদারের লোকদের মারপিট করেছে। খবরটা যেন সহজে বিশ্বাস করবার নয়। কাউকে কিছু না বলে বিনয় হরেকৃষ্ণর বাভির দিকে রওনা হলো।

গিয়ে দেখলো ব্যাপারটা ঠিক বিপরীত। হরেকৃষ্ণ দাওরায়-মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে আর মাধার যেখানটায় হাত, সেইখান থেকে রক্ত আসছে বেরিয়ে।

' 'ঝাপার কী হরেকুষ্ণ ?'

ভিতর থেকে মেয়েলি কণ্ঠে কে কেঁদে উঠলোঃ 'আমাদের পুল্লিমে-অমাবস্থেকে ধরে নিয়ে গেছে।'

#### ছুই ভাই

অনেক কান্না ও কোলাহলের ম্বে আসল খবর যেটুকু বিনয় সংগ্রহ করলো সংক্ষেপে তা এই ঃ

অজন্মার জত্যে পর-পর চার বছর হরেকৃষ্ণ খাজনা দিতে পারেনি। বাকি খাজনার জত্যে আদালতে নালিশ করে জমিদার ডিক্রি করে নিয়েছে। সেই ডিক্রি জারিতে দিয়ে আদালতের পেয়াদা নিয়ে জমিদারের লোক এসেছিল তার অস্তাবর ক্রোক করতে। তারপর—

'কে জমিদারের লোক ?' বিনয় গর্জে উঠলো। 'নাম জানিনা বাবু। পশ্চিমী গুণ্ডা।'

সে তো রামকিবণ, আমাদের কাছারির দরোয়ান। তামপর ?'

তারপর, ধরবার মতো মালামাল কিছু না পেয়ে শেষকালে তার গোয়ালে ঢুকে ছুটো গাই ধরে নিয়ে গেছে।

'আমার পুরিমে-অমাবস্তে, বারু।' পিছন থেকে হরেকৃষ্ণর মা কেনে উঠলো।

'হালের বলদ ধরবার নাকি হুকুম ছিল না, বেছে-বেছে তাই আমার হুংধল গাই হুটোকে ধরে নিয়ে গেল।' হুরেকৃষ্ণ হাপুস চোখে কেঁদে উঠলোঃ 'মায়েদের সঙ্গে-সঙ্গে তাদের বাছুর হুটো—আমার শুক্লা আর কৃষ্ণাও চলে যাচ্ছিলো, আমি ছুটেছিনিয়ে আনতে গেলাম, ঘুরে দাঁড়িয়ে আপনাদের সেই দরোয়ান আমার মাথায় তার হাতের লাঠি দিয়ে এই বাডি মারলে।'

বিনয় জিগগেস করলে, 'গরু হটো আছে কোথায় ?'



'কেলে দাও ওটা, তবে আমার কোলে আসতে পারবে।'

'এই পালেই, দেবনাথের বাড়িতে।' 'কে দ্বেনাথ ? আমাদের প্রজা ?'

'হাঁা, বাবু, আমারই সরিক, খুড় তুতো ভাই। বাবা-কাকাদের আমলে জমা-জমি সব এক সঙ্গেই ছিল, কিন্তু হাল-আমলে আর এজমালি রাখা গেল না। সব ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেল, গাব্। সেই থেকে দেবনাথের কেবল রোক কী করে আমাকে পথে বসাবে। জামিন-নামা দিয়ে গরু ছটো ও-ই রেখেছে ওর জিমায়। ইস্তাহার বেরুলে ও-ই কিনে নেবে আর কি!

বিনয় এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। বোধহয় মনে-মনে একবার দেখে নিল প্রতিহিংস্র সরিকের চেহারাটা। বললে, 'ডিক্রিতে তোমার দেনা কত ?'

'জারির বরচা নিয়ে গোটা চল্লিশ টাকা হবে। পরোয়ানা পড়ে আদালতের পেয়াদা তাই চাচ্ছিলো বটে।'

'চল্লিশ টাকা দিয়ে দিতে পারলে না ?'

'দিয়ে দিতেই যদি পারবো তবে আমার পুরিমে-আমাবস্থেকে ছেড়ে দেব কেন ? লাঠির ঘায়ে কেনই না তবে মাথাটা কাটাবো বলুন ?'

'এই বা তোমার কী আবদারের কথা!' বিনয় ঈষৎ অসহিষ্ণু গলায় বললে, 'জমি চাষ করবে, তার ফসল খাবে, অথচ তার খাজনা দেবে না ?'

'খাজনা দেব বই কি বাবু!' হরেকৃষ্ণ হাত জোড় করে উঠে দাড়ালো, 'তবে, অভাবের সংসার সব সময় সময়মত দিতে পারি না। তা, দিতে পারি না, খাজনার দায়ে জমি নিলাম করে নিলেই হয়, আমার গরু-বাছুরের গায়ে হাত দিতে আসে কেন ?'

বিনয় খানিকটা অবাক হলো বলতে হবে। বললে, 'জমি ভূমি ছেড়ে দিতে চাও নাকি ?'

'কী করবো না ছেড়ে দিয়ে ? নায়েববারুর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লুম, আর ছটো মাল আমাকে সময় দিন, মাঠের ধানটা উঠে গেলেই আমি হৃদ সমেত সব টাকা আপনার চুকিয়ে দেব। নায়েববারু শুনলেন না গরিবের কথা। পাছে জমির দিকে গেলে ছটো মাস আমি বেশি সময় পাই, তারি জয়ে চিলের মতো এসে ছোঁ মেরে আমার গরু ছটো ধরে নিয়ে গেলেন। জমি বিক্রি হয়ে গেলে সময়মতো টাকা জমা দিয়ে আবার তা ফিরে পাবার পথ আছে, কিন্তু গো-হাটায় গরু বিক্রি হয়ে গেলে তাদের আর পাব কোবায় ?' হরেকৃক্ত আবার উচ্ছুসিত কেঁদে, উঠলোঃ 'এ শুধু আমাকে জক করা, আর কিছু নয়।'

'আচ্ছা. তুমি বোসো।' বলে বিনয় ক্ষিপ্র পায়ে বেরিয়ে গেল।

কতক্ষণ পরে সে পুরিমে-অমাবস্তেকে নিয়ে হাজির দুর্টু মেরে মেরে শুক্রা আর কৃষ্ণা যার-যার মায়ের হুধ খেতে লেগে গেছে।

গরু চটোকে ফিরে পেয়ে কোথায় হরেকুফ উংফুল্ল হয়ে উঠবে, তা নয়, ভয়ে তার মুখ গেল শুকিয়ে। বড় বড় চোথ করে বললে, 'এ আপনি কী সর্ববনাশ করলেন বাবু? আপনি কি শেষকালে আমাকে ফাটকে পাঠাবেন নাকি ?'

#### গুই ভাই

বিনয় তলিয়ে কিছুই বুঝতে পারলো না। বললে, 'ফাটক হবে কেন ?'

'আদালতের ক্রোকী মাল ছিনিয়ে আনলুম, আমাকে ওরা ছেডে দেবে নাকি ?'

'তৃমি আন্লে কোথায়! আনলুম তো আমি। যা হবার তা আমার হবে।' বিনয় সাহসীর মতো বললে।

কিন্তু হরেরুক্ষ তাতে উৎসাহিত হতে পারলো না। বললে, 'যা হবার তা এই গরিবের উপরেই হবে বাবু। জামিন দিয়েছে দেবনাথ, সেই প্রথম আমাকে তিষ্ঠোতে দেবে না। তার পরে আছে জমিদারের পাইক-বরকন্দাজ। তারো ওপরে আছে আদালতের পিওন-পেয়াদা। আমি একেবারে শেষ হয়ে যাব। না, দরকার নেই, গরু আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান। যার গরু তাকে দিয়ে আন্তন গিয়ে।'

'যার গরু মানে ?' বিনয় প্রায় ধমকে উঠলো।

'আপনারা যখন ধরে নিয়েছেন, তখন ওরা আপনাদেরই।'

মিনুতিময় চক্ষু মেলে অমাবস্থাটা তার গলাটা কখন লম্বা করে দিয়েছিলো হরেরুঞ্জর দিকে, হরেকুফ নিজেরও অলক্ষ্যে তার গলায় আস্তে-আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

'আচ্ছা, আমাদেরই হয়, আমরাই আবার তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।' বলে আর কোনো কথায় কর্ণপাত না কল্লে বিনয় প্রায় ছটে বেরিয়ে গেল।

এদিকে ঘটনাটা ডাল-পালা মেলে ব্রজলালের কাছে পৌছে

#### ছুই ভাই

গেছে। বিজয়নারায়ণ তাঁর ভিতরের বৈঠকখানায় বসে ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে পাশা খেলছেন। গগন-বিদারণ অটুরোল চলেছে।

তার মাঝে ব্রজনাল এসে দাঁড়ালেন গাস্তীর্য ও স্তর্রতার প্রতিমূতি।

'এ কী, তুমি এখানে অসময়ে ?' বিজয়নারায়ণ ভুরু কুঁচকোলেন।

'জরুরি একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।' ব্রজ্ঞলাল নম অথচ স্পান্ট কঠে বললে, 'নইলে অযথা আপনাকে বিরক্ত করতে আসতুম না।'

'তোমার উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়েও কি আমার শাস্তি নেই ?' বিজয়নারায়ণ তাকিয়ায় ঠেস দিলেন ঃ 'তোমাকে বলেছি তো, যা তুমি ভালো ব্যবে তাই করবে, কোনো-কিছ্র মাঝে আমাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করবে না। দারী দার রক্ষা করে, গৃহসামী ঘুমোয়। তেমনি তুমি জমিদারিটা রক্ষা করবে আর আমি ভোগ করবো।' বলে তিনি পার্যস্থিত গড়গড়ার নলটা মুখে তুলে দিলেন।

'কিন্তু ব্যাপারটা বিন্মবাবুকে নিয়ে।' ব্রজনালের গল।
অত্যন্ত হির ও শান্ত।

'কী আবার করেছে হতভাগা ?' তাকিয়া ছেড়ে বিজয়-নারায়ণ খাড়া হয়ে উঠে বসলেন।

'ডিক্রিজারিতে হরেকৃষ্ণর হুটো গরু ক্রোক করা হয়েছিলো,

#### হই ভাই

বিমুবাবু গিয়ে জামিনদারের জিমা থেকে জোর করে সে ছটো থালাস করে দিয়েছেন।

'তার অর্থ ?' বিজ্যুনারায়ণের গলায় যেন বাজ ডেকে উঠলো।

'তার অর্থ আর কিছু নয়, সব কিছুর মাঝেই তিনি জমিদারি অত্যাচার দেখতে পান। কোলকাতার কালেজে চুকেছেন কিনা, তাই ভাবের ধোঁয়ায় মাধাটা কিছু গরম হয়ে আছে। অত্যাচারিতের পরিত্রাতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন এমনি একটা ধারণা তাঁকে পেয়ে বসেছে।'

'হুঁ!' বিজয়নারায়ণ সংক্ষেপে একটা হুল্কার দিলেন। পরে খেলার দিকে মনোনিবেশ করে বললেন, 'আমি ও-সবের কিছু জানিনা, আমাকে খেলতে দাও নিরিবিলিতে।'

'তবে ষা করবার আমিই করবো ?'

'নিশ্চয়। তাতে এক পা-ও পিছু হটবে না। দেখিয়ে দেবে, বাইরেই হোক আর ভেতরেই হোক, কোথাও তুমি অশিক্তকে শাসন করতে ভয় পাও না। ঘরের ছেলে বাইরে চলে যায় তা-ও ভালো, 'তবু মাথা খাড়া রেখে নিজের কর্তব্য ঠিক করে যাবে, বলে দিচিছ। আর বলে দিচিছ, এ সবের জন্মে আমার খেলায় কোনোদিন ব্যাখাত ঘটাবে না।'

ব্রজনাল দৃচ পায়ে চলে গেলেন। ঘরের মধ্যে আবার খেলার হলোড় হারু হলো।

काहातिए वरम चारहन बक्नान, विनय किथावर्ग हूरि

#### ছই ভাই

এসে তাঁর ডেক্ষের উপর চারখানা দশ টাকার নোট বের করে বললে, 'বার করুন হরেকৃষ্ণর হিসেব, হিসেব করে যা পাওনা হয় তা নিয়ে ওর ডিক্রির চূড়াস্ত নিষ্পত্তি করে দিন।'

ব্রজ্ঞলাল এক মুহূর্ত বিনয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। জিগুগেস করলেন, 'এ টাকা তুমি পেলে কোথায় ?'

'বেখানেই পাই না কেন, আপনার কাছে আমি জবাবদিহি দিতে বসিনি। যা বলি তাই শুনুন। হিসেব করে পাওনা টাকাটা হরেকুফর নামে উশুল লিখে নিন।'

'পারবো না।'

'পারবেন না কেন ?'

'পারবো না, কেননা টার্কটা হরেকৃষ্ণর বাক্স থেকে আসছে না। আসছে তোমার পকেট থেকে। জামা-কাপড় কিনবে বলে যে টাকাটা তুমি আজ বার করে নিয়েছিলে, এ সেই টাকা।'

'ষে টাকাই হোক, আমি বলছি, আপনাকে নিতে হবে।' বিনয়ের গলায় প্রভূষের প্রতাপ ফুটে উঠলো।

'এক কথা বার-বার বলা আমার অভ্যেস নয়।' ব্রজ্ঞলালের গলাও এতটুকু টললো না। 'কেটের টাকা থেকেই কেটের পাওনা মেটাবে এমন জড়বৃদ্ধিকে তোমার বাবা নায়েব করেন নি। যদি রেগে না ওঠো, জিগ্গেস করি, হরেকৃষ্ণর জন্মে তোমার এত মায়া কেন ?'

'আপনি ওর গরু ধরতে গেলেন কেন ?' বিনয় ঝাঁজিয়ে উঠলো: 'ওর জমি ধরলে ও কিছু সময় পেত টাকাটা দেবার।

#### ছই ভাই

প্রজার কিছুটা আসান হয় সেদিকটা দেখলে কি আপনার মান যায় ? যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে, অতিলোভে তার পেটের মধ্যে ছুরি চালালে কী পাবেন জিগ্গেস করি ?'

'কিন্তু হরেকুষ্ণ তোমার হাঁস নয়, সে একটি যুয়। চারবছর সমানে সে কাঁচকলা দেখিয়েছে, একটি পয়সাও সে আদায় দেয়নি।' ব্রজলাল মমতালেশহীন উদাসীন গলায় বললেন, 'ডিক্রি পাবার পরেও তার হুঁস নেই। তাগাদার পর তাগাদা, কানই পাতে না। ও পয়লা নম্বরের ধড়িবাজ। ওর ওপর দয়া দেখানো অর্থ জোচ্চুরিকে প্রভায় দেয়া।'

'চুপ করুন। আপনাকে কেউ দয়া দেখাতে বলছে না। বাবা যে জড়বুদ্ধিকে না এনে একটি অর্থ-পিশাচকে নায়েব করেছেন, তা আমার জানা আছে। আর জানা আছে বলেই শুধু হাতে আমি আসিনি, টাকা নিয়ে এসেছি।'

এততেও ব্রজ্বাবু হাসলেন, হাসিটা নিষ্ঠুর একটা রেখার
মতো তাঁর চোখের নীচে ফুটে রইলো। বললেন, 'তবিলের
টাকা দিয়েই তবিল ভরাবো এমন ভেলকি আমি শিখিনি।
জামার টাকাটা খাজনার টাকা হয়ে ঘরে ফিরবে, আবার
খাজনার টাকাটাই জামার টাকা হয়ে যাবে বেরিয়ে, এমন
যোগ-বিয়োগে আমি অভ্যন্ত নই।'

ইঙ্গিতটা বিনয় ব্ৰলে। না। ভুরু কুঁচকে জিগ্গেস করলে, 'তার মানে ?'

' 'য়্যালজেব্রা শিখেও এটার মানে করতে পারছো না? বলি,

#### হুই ভাই

এখন না-হয় পকেট থেকে টাকাটা বের করে দিচছ, কিন্তু কালকেই তো আবার জামা-কাপড়ের বাবদ টাকাটা চেয়ে নেবে! তবে লাভটা কী হলোঁ! নাকের বদলে নরুণও তো পাওয়া গেল না।'

'কিন্তু জামা-কাপড়ের জন্মে কে আবার টাকা চায়!'

ব্রজ্ঞলাল চমকে উঠলেন, তাকালেন একবার বিনয়ের মুখের দিকে। বললেন, 'জামা-কাপড়ের জন্মে আবার টাকা চাইবে না তুমি ?'

'ককখনো না। আপনি কি মনে করেন নিজের লোভ ধোল আনা বজায় রেখে পরের কখনো ভালো করা যায়? না, তাতে য়ালজেত্রা ছেড়ে টি গোনোমেট্রি লাগে?'

এততেও যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না ব্রজলাল। বললেন, 'তার মানে, নিজের জামা-কাপড় না করে সেই টাকা দিয়ে তুমি প্রজার খাজনা দিয়ে দিচ্ছ ?'

'আছে হাঁ। শুমুন, শিখুন।' বিনয় সবিনয়ে বললে। 'কিন্তু গায়ে দেবে কী ? পরবে কী ?' ব্রজলালের কঠে যেন ব্যঙ্গের আভাস, অভিনন্দনের উত্তাপ নয়।

'যা আছে তাতেই আমি চালিয়ে নিতে পারবো।' 'কিন্তু কত দিন ?'

'যত দিন না আপনাকে আমি তাড়াতে পার্বো।' বিনয় ভীত্র কটাক্ষ করলো।

'ভালো কথা। টাকাটা তা হলে আমি মিলুম হরেকৃষ্ণর

### হই ভাই

পাওনার মধ্যে। ব্রজনালও একবার কুটিল দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। 'কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, জামা-কাপড়গুলো তোমার থুব বেশি না ময়লা আর ছেঁড়া হয়ে পড়ে।'

'সেই জত্যে আপনার ভীত হবার দরকার নেই।' বিনয় কিরে যাচ্ছিলো, য়ুরে দাঁড়ালো। 'আমারই বরং ভয় আরামের এই আমিরি ছেড়ে আপনাকে না শীগগিরই কোপীন এঁটে বনে চলে যেতে হয়।'

## ভিন

সেদিন নয়নশুকা গ্রামের গরিব এক চাষীকে তাদের ভেতরবাড়ির উঠোনের এক কোণে পাত পেড়ে খেতে দেয়া
হয়েছিলো। ব্যঞ্জনের বৈচিত্র্য ছিল অনেক, কিন্তু লোকটার
খাত্যের চেয়ে পানীয়ের প্রতি বেশি লোভ। হ' এক গরস খায়
কি না খায়, উঁচু করে জল খায় এক ঢোক। ভাত লাগবে
কিনা জিগ্গেস করলে বলে, জল লাগবে।

'কেমন খেলে, খনশ্যাম ?'

ঘনশ্যাম জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলে, 'আ, জল তে। নয়. অমৃত !' বলে শুন্মে ঘটি কাৎ করে আকণ্ঠ সে নিজেকে সিক্ত ও স্নিগ্ধ করে নেয়।

বিনয় এলো এগিয়ে। বললে, 'পাতে সব পড়ে রইলো, তোমার একেবারেই পেট ভরলো না।'

'খুব পেট ভরেছে, জল খেয়েই আমার পেট ভরেছে।' ঘনশ্যাম বিশাল একটা উদগার তুললোঃ 'কী মিষ্টি জল! এর কাছে কোথায় লাগে আপনার দই-সন্দেশ!'

'তোমাদের গাঁয়ে বৃঝি দই-সন্দেশের খুব ছড়াছড়ি ? ্থেয়ে-খেয়ে মুখে বুঝি আর রুচি নেই !'

'তা নয় বাবু।' ঘনশ্যাম লজ্জিত বোধ করলো। বললে, 'দই-সন্দেশ আর সবাইর অদৃষ্টে রোজ-রোজ জোটে না বাবু, কিন্তু জল তো মানুষের রোজকার জোটবারই জিনিস। শুধু

#### 'হুই ভাই

মানুষ কেন, গরু-ছাগলেরো জল চাই। কিন্তু আমাদের গ্রামে বারু, এক ফোঁটাও ধাবার জল নেই।

'বলো কী ?'

'হাঁা বাবু, প্রামের নাম যে নয়নশুকা। নয়ন তার শুকিয়ে রয়েছে। এক ফোঁটাও জল নেই তার চোখে।'

'জল নেই তো খাও কী সব ?'

'ধাই কী ? থাই কাদা।' বলে ঘনশ্যাম বিকৃত মুখে হেসে উঠলো।

'की সর্বনাশ! नहीं নেই ধারে-পারে ?'

'আমাদের গাঁ থেকে মহানন্দা প্রায় তিন ক্রোশ। কে যাবে সেখানে ? ছোট-ছোট ত্র'চারটে পাত-ক্রো যা আছে, তাই আমাদের ভরসা।' ঘনশ্যাম আবার হাসলো। 'ও-গুলোকে কুয়ো না বলে গর্তই বলা উচিত। যা ওখান থেকে ওঠে, তা জল নয়, পাঁক।'

'তাই খেয়ে বাঁচো কি করে ?'

'বাঁচি কোথায়! গ্রাম তো প্রায় উজাড় হয়ে গেল! কলেরা তো লেগ্রেই আছে।'

'আর আগুন? আগুন লাগলে করো কী?'

ঘনশ্যাম আবার তেমনি বিকৃত মুখে ছেসে উঠলো। বললে, 'করবো কী আবার! গাঁয়ের সবাই একত্র হয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখি।' বলেই শৃত্যকৃত ঘটিটা সে আগিয়ে দিয়ে বললে, 'আর একটু জল দিতে বলুন না। একেবারে কানায়-কানায় ভরতি

করে দিয়ে দিতে বলুন। আ, জল বে এমন মিষ্টি হয় তা আগে কোনোদিন জানিন।

খাওয়া-দাওয়া সেরে মাথায় ভিজে গামছা কেলে ঘনশ্যাম যথন বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে, নেমে পড়েছে কাঁচা মাটির রাস্তায়, পিছনে পায়ের শব্দে চমকে চেয়ে দেখলো জমিদারের বড় ছেলে, বিনয়। বিস্ময়ের তার শেষ রইল না। বললে, 'এ কি বাবু, আপনি চলেছেন কোথায় ?'

বিনয় স্থি মুখে হেসে বললে, 'তোমাদের গাঁয়ে, নয়নশুকায়।'

খনশ্যাম যেন ভয় পেল। 'সে কী কথা ? নয়নশুকা যে এখান থেকে প্রায় আড়াই কোশ রাস্তা।'

খাঁ, কাছারির গোমস্তা-দকাদাররাও তাই বললে। মাইল পাঁচেকই হবে। তুমি ভুল বলোনি।

'ভুল বলিনি তো,—আপনার পাল্কি নিয়ে চলুন। এই রোদ্ধুর, পাঁচ মাইল পথ, গাছের ছায়া পাবেন না কোথাও,— ভীষণ কঠ হবে যে!'

. 'আর তোমার ?' বিনয় সিগ্ধ চোখে চেয়ে জিগ্গেস করলো।

'আমাদের কথা ছেতে দিন।'

'না ঘনশ্যাম, তোমাদের কথা আর ছেড়ে দেয়া ছবে না। তোমার যদি কফ না হয়, আমারো ছবে না। তুমি যদি যেতে পারো পায়ে হেঁটে, আমিও পারবো। তোমার আর আমার পথ

আলাদা নয়। চলো, চলো,' বিনয় খনশ্যামের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলঃ 'পথের মাঝখানে দাঁডিয়ে পডলে কেন গ'

সমৃস্ত ব্যাপারটা যেন ঘনশ্যামের কাছে অভাবনীয় বলে মনে হচ্ছে। অভিভূতের মতো সে জিগ্গেস করলে, 'নয়নশুকায় যাবেন কোথায় ?'

'কোথায় আবার!' বিনয় হেসে উঠলোঃ 'তোমার বাড়িতে।'

'আমার বাড়িতে!' ঘনশ্যাম রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। 'সেখানে কী ?'

'কিছুই না। তোমার বাড়িতে গিয়ে অতিথি হব শুধু।'

জমিদারপুত্রের নিশ্চয়ই কোনো হরভিসন্ধি আছে, গ্রামে নিশ্চয়ই আজ কোনো নতুন রকমের উৎপীড়ন স্থক করে দেবে। কাঁখে ঐ যে কী-ওটা ঝুলিয়ে নিয়েছে চামড়ার দড়ি দিয়ে, ওটার ভিতরে নিশ্চয়ই রয়েছে পিস্তল। আজু আর কারুর রক্ষা নেই।

'আমার বাড়িতে কেন, বাবু ?' ভয়ে কাঁচুমাচু মুখে ঘনশ্যাম বললে, 'আমার খাজনা-পত্তর কিচ্ছু বাকি নেই। গোমস্তা-মশাইকে জিগ্গেস করবেন চলুন, পাওনা-গণ্ডা আমি সব চুকিয়ে দিয়েছি। দাখিলা আছে আমার ঘরে।'

জোরে-জোরে পা কেলতে-ফেলতে বিনয় বললে, 'চলো, তাই দেখে আসি তোমার বাভিতে।'

ঘনশ্যামের কাছে সমস্ত দিনটা মুহূর্তে নিরানন্দ হয়ে গেল। এত জল খেয়ে এসেও তার গলা গেল শুকিয়ে, কাঠ হয়ে!

বিনয়ের কাঁথের ঐ ঝোলানো জিনিসটাই তার উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে।

'রোদ্ধুরে আড়াই-পো পথ ভেঙে আমার বাড়ি গিয়ে দাখিলা দেখার চেয়ে কাছারির খাতায় আমার নামে সত্যি উশুল পড়েছে কি না দেখে নেরাটা অনেক সহজ ছিল।' ঘনশ্যাম চুই হাত জোড করে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়লো। 'আমি হলফ করে বলতে পারি বাবু, এক আখলা আমার বাকি নেই।'

'তোমার এক আধলাও বাকি নেই বলে তোমার বাড়িতে যাওয়া যাবে না ?' বিনয় ধ্মক দিয়ে উঠলোঃ 'তোমার বাড়িতে যেতে হলে—হয় মহাজনের মুহুরি, নয় জমিদারের গোমন্তা হতে হবে ? এমনি-এমনি যাওয়া যাবে না ?'

ঘনশ্যাম কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। পরে অত্যন্ত কুঠিত ভঙ্গিতে বললে. 'কিম্ন আমার বাডিতে কী আছে গ'

'কেন, ছেলেপিলে নেই ?'

, 'তা আছে গোটাকতক কাচ্চাবাচ্চা।'

'তবে আর কী! ওরাই তো আমার সঙ্গী। ওদের মতন আর কে আছে!'

'কিন্তু আপনাকে বসতে দেব কোথায় ?'

'কেন, দাওয়ায় একটা চাটাই বিছিয়ে দিতে পারবে না ?' 'তা পারবো।'

'তবে আর কী! হাতীর হাওদা তবে কোথায় লাগে!' 'কিন্তু বেতে দেব কী আপনাকে?'

'কেন. জল!'

'জল ?' খনশ্যামের মুখ ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে গেল। . 'আমাদের নয়নশুকার জল দেবো আপনাকে খেতে ?'

'দেবে না ? কঠিকাটা রোদ্ধুর মাথায় করে পাঁচ মাইল রাস্তা ভেঙ্গে তোমাদের গাঁয়ে যাচ্ছি, তেন্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে, আর জল চাইলে জল দেবে না খেতে ?'

'ও তো জল নয়, কাদা।'

'তা কী করা যাবে! যেই দেশে যেমনি।' বিনয় নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় হাসলো। 'কলকাতায় কলের জল, আমাদের মোহন-পুরে কালো দীধির জল, আর তোমাদের নয়নশুকায় না-হয় কুয়োর কালা। মানুষ হয়ে তোমরা যদি তা খেতে পারো, মানুষ হয়ে আমিই বা তা খেতে পারবো না কেন ! তোমরা কি আমার চেয়ে এতই উঁচু, এতই আলালা ?'

ঘনশ্যাম চোখে অন্ধকার দেখলো। বললে, 'আপনি তো বাবু শিকার করতে চলেছেন।'

'কে বললে ?'

'কাঁধে ঐ যে আপনার বন্দুক কোলানো।' ঘনশ্যাম চার্-দিকের মাঠ-প্রান্তর একবার দেখে নিল। বললে, 'পাখী চান তো ? বেলেহাঁস, চাহা, হরিয়াল ? তার জন্মে কফ করে অতদূর যাবেন কেন ? এই কাছেই জলার কাছে বিস্তর পাওয়া যাবে আহ্ন।'

বিনয় অসহিষ্ণুর মতো বললে, 'আমি পাখি-টাখি চাই না,

আমি চাই জল। বুঝলে ঘনশ্যাম, আমি চাই শুধু নয়নশুকার জল খেতে। তাই এখন একটু জোর-কদমে চলো।

নয়নশুকায় এসে বিনয় চারদিকে শুধু শুকনো মাঠ দেখলো, আর দেখলো শুকনো মাটির নিদারুণ পিপাসা। জলের জয়ে জায়গায়-জায়গায় মাটি বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে ধেন মুখ-বি্নর থেকে আর্ড জিভ বের করে ধরেছে।

'একি, ভোমাদের ধান কই ?'

'এবারের এ-ফসলটা বাবু মারা গেল।' খনশ্যামের চোখ ছটো খোলাটে হয়ে উঠলোঃ 'সময়মতো এবার জল হলো না যে।'

'আবার জল!' বিনয় শুক্নো মুখে হাসলো।

'কী করবো বলুন! আকাশ যদি খুসি হয়ে জল দেয় তবেই মাটি বাঁচে, আর মাটি বদি খুসি হয়ে জল দেয় তবেই আমর। বাঁচি, আমরা মাটির মানুষরা। কিন্তু, আকাশ আর মাটি হুইই যদি বিমুখ হয়, তবে আমরা দাঁড়াই কোথায় ?'

তীক্ষ চোখে তার দিকে তাকিয়ে বিনয় বললে, 'কেন, কমিদারের কাছারিতে!'

. কথাটা ঘনশ্যাম কিছুই বুঝতে পারলো না।

'জমিদারের কাছে গিয়ে বলবে অনার্ষ্টিতে ফদল কিছুই পাইনি, আমাদের খাজনা মাপ দিয়ে দিন; বলবে, জলের অভাবে মরে বাচ্ছি সবাই, জলের বন্দোবস্ত করে দিন। আমরা না বাঁচলে খাজনা পাবেন আপনি কার কাছ থেকে ?'

'ও বাবা!' ঘনশাম একেবারে মাধায় হাত দিল। চোধ

#### তুই ভাই

বড় করে বললে, 'নায়েববাবু শুনবেন অমন কথা ? উল্টে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবেন না ?'

'নায়েববাবু বুঝি খুব অভ্যাচার করেন ?' জ কুঞ্চিত করে বিনয় জিগগেস করলে।

'সে কথা আর আপনাকে বলে লাভ কী বাবু? .ও সব আমাদের অদুষ্ট ।'

'তোমরা সবাই মিলে গিয়ে বড়বাবুর কাছে নালিশ করতে পারো না ?'

ঘনশ্যাম খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো একদৃন্টে। বললে, 'কী সর্বনাশ! আমরা দেখা করবো বড়বাবুর সঙ্গে? ঘাড়ে আমাদের ক'টা মাথা গজিয়েছে? জিগগেস করলে সাবেক যেনাথাটা আছে, তাই নায়েববাবু গুঁড়ো করে দেবেন। আমাদের ঘেঁসতেই দেবেন না কাছে।'

'সবাই একসঙ্গে এসে দাঁড়ালে কার সাধ্য তোমাদের পথ বন্ধ করে দাঁড়ায়!'

· 'ওরে বাবা!' ঘনশ্যাম আবার একটা বিশ্বায়ের ভাব করলোঃ 'কোনো কাজে এ-গাঁয়ের লোককে একত্র করতে পারবেন নাকি আপনি ?'

বিনয় আর কিছু বললো না। খানিকদ্র নিঃশব্দে এগিয়ে এসে হঠাৎ জিগগেস করলে, 'কই, তোমার বাড়ি কদ্বুর ?'

'ঐ তো ঐ আমগাছটার নীচে!'

'আর তোমার কুয়ো ?'

'বাড়ির গায়েই।'

'চলো, আগে তোমার কুয়ো দেখি।'

সে কী আর দেখবার! যা ঘনশ্যাম বলেছিলো, অগভীর একটা গর্ড। অনেক ঝুঁকে পড়েও তলায় বিনয় তার নিজের ছায়া দেখতে পেল না, জল শুকিয়ে কাদা হয়ে গেছে। বললে, 'গাঁয়ের সব কুয়োই কি এমনি ?'

'ঘনশ্যাম সংক্ষেপে বললে, 'সব।'

'আমি ও-সব কিছু জানি না, আমাকে জল খাওয়াও।' বলে বিনয়, একটা ছেঁড়া চাটাইয়ের জন্মেও অপেক্ষা না করে ঘনশ্যামের মাটির ঘরের দাওয়ার উপর বদে পড়লো।

'সে কী বাবু, মাটির উপর বসে পড়লেন বে!' ঘনশ্যাম ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

'এখন আমার যা অবস্থা, খাবার জল না পেলে হয়তো শুয়ে পড়তে হবে।'

ঘনশ্যান চোখে অন্ধকার দেখলো। গোঙানির মত আওয়াজ শুনে বাড়ির ভিতর ও আশ-পাশ থেকে বেরিয়ে এল এক দঙ্গল ছৈলে, গামছা মাথায় দিয়ে কারা সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো, থেমে পড়লো।

'আপনার কী হয়েছে বাবু ?' তুই হাত জোড় করে খনশ্যাম বিনয়ের পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে পড়লো।

'কী হয়েছে বলতে পারবো না, তবে জল খেতে না পেলে মরে যাবো, ঘনশ্যাম। ভীষণ কফ হচ্ছে।'

'জল, জল এখানে পাবো কোথায়? আপনি তো নিজের চোখেই দেখলেন কুয়োর অবস্থা। কাদা-ছাঁকা জল আপনাকে দিই কি করে?'

'দিই কি করে!' বিনয় হঠাৎ মুখবিকৃতি করে ধনকে উঠলোঃ 'ভালো জলের ব্যবস্থা তবে আগে থাকতে করে রাখোনি কেন ? জানো না, আমি বা নায়েব বা বড়বাবু যে কোনোদিন চলে আসতে পারি তোমাদের গ্রামে ? মাথায় হাত দিয়ে বসে আছ কী! যেমন করে পারো আমাকে জল এনে দাও। তেন্টায় জল খেতে না দিয়ে আমাকে তোমরা মেরে কেলবে নাকি ?'

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বললে, 'এমনি ভাবেই জল-জল করে রমু মোড়লের বড় ছেলেটা মাঠের মধ্যেই মরে গেল।'

'কিন্তু জলের বদলে কাদা তুলে এনে দিলে যে—' ঘনশ্যাম আমতা-আমতা করতে লাগলো।

'কাদা ছাড়া আর উপায় কী?' রিনয়ের বিমুনো গলায় হঠাৎ বাঁজ ফুটে উঠলোঃ 'তোমাদের নায়েববাবুকে ধরে এনে একদিন এই কাদা খাইয়ে দিতে পারোনি কেন? এই খরার সময়ে তুপুরবেলায় মাঠের মধ্যে বেঁখে রেখে কেন তাকে বুঝতে দাও নি পিপাসা কাকে বলৈ? আর, পিপাসায় যখন সে আকণ্ঠ কাঠ হয়ে গেছে, আর যখন জলের জল্যে আর্তনাদ করছে, তখন তার মুখটা কুয়োর মধ্যে গুঁজে দিতে পারোনি কেন? কেন বলতে পারো নি, আগে আমাদের জল দিন, পরে আমরা কল দেব? নায়েববাবুকে কাদা বানাতে পারো নি, বুঝলুম,

কিন্তু সটান বড়বাবৃকে গিয়ে কেন তোমরা জানাও নি তোমাদের অভিযোগ? তাঁকে কেন ডেকে এনে দেখাও নি তোমাদের এগুলো কুয়ো না খোদল? কেন এতদিন এ সব অভাব-অভিযোগের প্রতিবিধান করো নি? করোনি তো, অতিথি-সৎকারও তেমনি করেই করতে হবে। বড়বাবৃকে আনতে পারো নি, এনেছ তাঁর ছেলেকে, এখন তবে সেই ছেলেকেই তোমাদের কুয়োর কাদা খাইয়ে দাও। পরে অস্তথ হয় তো হবে, মরে যদি যাইই কাদা খেয়ে তো যাব, নইলে তোমাদের হঁস হবে কী করে? বড়বাবৃই বা বৃক্ষেন কিসে সামান্ত সাদা জলের কী দাম! আর তোমাদের নায়েবই বা গায়েব হবেন কিসের ওজুহাতে? যাও, নিয়ে এস আমার জত্যে তোমাদের কুয়োর কাদা, তোমাদের মাটির প্রসাদ!

ঘনশ্যাম সত্যি-সত্যি কুয়োর মধ্যে দড়ি নামিয়ে দিল।
ছেলেপিলেদের দেখিয়ে বিনয় বললে, 'এরা সব কারা, ঘনশ্যাম ?'

'আমারই, বাবু। ও ছটো ভুবন খামারুর।'

কাদার উপর থেকে ভাসমান ধানিকটা কালে। জল ভাঁড়ে করে সভ্যি-সজ্ঞিয় ধনশ্যাম বিনয়ের মুখের কাছে ভূলে ধরলো। ভাঁড়টা হাতে নিয়ে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বিনয় জিগগেস করলে. 'এই. জল ধাবি ?'

জিভের ডগা থেকে খানিকটা থুতু ছিটকিয়ে কে-একটা ছেলে বললে, 'থু:! গন্ধ!'

কে আরেকজন বললে, 'ওর মধ্যে পোকা ভাসে।'

খনশ্যামকে লক্ষ্য করে বিনয় বললে, 'এরাও এই জলই তো খায় ছ বেলা ?'

'কী করবে না খেয়ে ? যদ্দিন না বৃষ্টি ঝরবে বাবু, তদ্দিন চলবে এই টানাটানি।' অপরাধীর মত অসহায় মুখ করে ঘনশ্যাম বললে।

বিনয় হঠাৎ তার হাতের মৃৎপাত্রটা দূরে ছুঁড়ে দিল। ত্র' হাত বাড়িয়ে ছেলে-মেয়েগুলোকে সম্প্রেহ ব্যাকুলতায় ডাকতে লাগলো কাছে। বললে, 'এই, জল খাবি ? খাবি তোরা এই জল ?' বলে কাঁধ থেকে ঝোলানো ফ্লাকটা নামিয়ে তার মুখের গ্লাশটা সে খুলে ফেললোঃ 'খাবি তোরা এই মোহনপুরের কালো দীঘির জল ? টলটলে পরিকার আর ঠাণ্ডা, খাবি ? শরীর জুড়িয়ে যাবে, খাবি তোরা এই জল ?'

প্রথমটা কিঞ্চিৎ দ্বিধা করেছিলো ছেলেরা, কিন্তু বিনয় যথন ছিপি খুলে প্লাশে জ্বল ঢেলে খেয়ে নিলো খানিকটা তখন কারুর ষেন আর বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ-সন্দেহ রইলো না। ঠেলাঠেলি করে সবাই চাইলো আগে এগিয়ে আসতে। অথচ, সম্ভ্রম বাঁচিয়ে দুরত্বও খানিকটা রাখা দরকার।

'ওদের ধরো, ঘনশ্যাম, ওরা যে মারামারি স্থক করে দিল।' পরে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বিনয় বললে, 'গ্লাম মোর্টে আমার একটা, ওটা দিয়ে দিতে আরম্ভ করলে এত দেরি হয়ে যাবে যে তোরা সইতে পারবি না। যা, বাড়ি থেকে যার-যার প্লাম নিয়ে আয়।'

ঘনশ্যামের ছেলেমেয়েগুলো পড়ি-মরি করে ছুটলো বাড়ির মধ্যে। শুধু বড় ছেলেটাই কাড়াকাড়ি করে প্লাশ একটা যাহোক আনতে পেরেছে, আর গুলোর কারু হাতে বাটি, কারু হাতে ঘটি, খাড়া বাসনে আর কুলোয়নি বলে শেষেরটার হাতে ছোট একটা কাঁসি!

'আর, তোরা কিছু আনলি না ?'

তোরা অর্থ ভুবন খামারুর ছেলেমেয়ে। কুঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে।

মেয়েটাই বড়। বললে, 'আমাদের বাসন-কোসন কিছু নেই।'

'তবে, খাবি কি করে জল ?'

শুকনো মুখ আরো শুকিয়ে গেল ভাই-বোনের। বোন বললে, 'হাতে ঢেলে দেবেন, মুখ লাগিয়ে হাত কাৎ করে খেয়ে নেব।' বলে হু'হাত একত্র করে ভঙ্গিটা সে দেখালো।

ভাই বললে, 'আর, আমি হাঁ করে থাকবো, আমার মুখের মধ্যে ঢেলে দেবেন। আপনার প্লাশ কখনো ছোঁয়া যাবে না।'

বিনয় ছেলেটাকে কোলের মধ্যে টেনে আনলো। বললে, 'আমাকে তো আগে ছুঁয়ে ক্যাল।' বলে তার ফ্লাস্কের গ্লাশে জল ঢেলে ছেলেটার মুখের কাছে নিয়ে এলোঃ

'নে, খা। প্লাশে মুখ ঠেকিয়ে না খেলে জল খাওয়ার স্থাকী!'

**(ছেলেটা এক ঢোকে খেয়ে ফেললো। মুখ-বুক ভিজে গেছে,** 

আর উৎসাহে উত্জ্বল হয়ে উঠেছে চোধ। কী যে হয়ে গেল, তার মধ্যে সে যেন কিছুর হদিস পেল না।

এবার দিদির পালা। সে খেল ছাতি আস্তে-আস্তে, থেমে-থেমে, চুক-চুক করে।

ষ্টোট ভাই ক্ষেপে উঠলো। 'আমাকে আরেক গ্লাশ। আমি দিদির মত খাবো।'

ছোট ভাই সেই যে দিতীয়বার গ্লাশ ধরলো, আর ছাড়তে চায় না। একটুখানি খায়, আর হাসে, এ-দিক ও-দিক তাকায় আর একটুখানি খায়।

এদিকে ঘনশ্যানের ছেলেমেয়েগুলোর সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করে গেছে। 'আমাদের ঐ ছোট্ট গ্লাশে কিচ্ছু হবে না, আমাদের যার-যার বাসনে ঢেলে দিন।' কাঁসিখানা নিয়ে শেষেরটা পর্যস্ত উন্মত্ত!

ভূবন খামারুর ছেলের কবল থেকে ফ্লাস্কের গ্লাশটা ততক্ষণে বিনয় উদ্ধার করতে পেরেছে। সেটা ঘনশ্যামের কনিষ্ঠটার হাতে চালান দিয়ে সে জল পরিবেষণ করতে বসলো।

রসগোল্লা-সন্দেশ নয়, চকোলেট-আইসক্রিম নয়, সাদা সাধারণ জল, যা জলেরই মত খরচ করবার। চাতকের কাছে বৃষ্টির মতো, তাই যেন এদের কত আরাধনার! বিন্দু-বিন্দু করে খাচেছ, মুখের মধ্যে নিয়ে অনেকক্ষণ রেখে দিচেছ জিভ ভিজিয়ে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঢোক গিলছে না। যেন কি-এক অমুল্য সম্পত্তি, ভোগ করে সহজে শেষ করে দিতে চায় না।

'গুলিকে আপনি বেশি দিয়েছেন। ও একটা আন্ত ঘটি নিয়ে এসেছে।'

'ঘটি হলে কী হয়, চুমুক দিতে যে গড়িয়ে পড়লো অনেক-খানি। পাওয়া নিয়ে কী হবে, খাওয়া নিয়ে হচ্ছে কথা।'

তারপর জলের ভাগ নিয়ে ঝগড়া, কান্নাকাটি। 'নে বাবা, খা যত পারিস।'

শিশুদের মধ্যে বিময় আরেক কিন্তি বন্টন করে দিতে বসলো।

পথের উপর দাঁড়িয়ে সামাত্ত কয়েকজন যারা এই মজা দেখছিলো তাদের এই অমিতব্যয়িতাটা আর সহ্ন হলোনা। সাহসে ভর করে কয়েক পা এগিয়ে এসে তারা বললে, 'আমাদের অদুষ্টে হু' এক ফোঁটা প্রসাদ পড়বে না বাবু হু'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' শিশুগুলিকে নির্ত্ত করে বিনয় ঐ গ্রাম্য লোকগুলির দিকে এগিয়ে গৈল। বাকি জলটুকু বিভরণ করে দিল ওদের মধ্যে। ওরা এমন ভাবে খেল, যেন দেবতার চরণামৃত!

খনশ্যাম গিয়েছিলো বাড়ির মধ্যে। বেরিয়ে এসে বিনয়ের কাছ যেঁসে দাঁড়িয়ে বললে, 'আর আছে বাবু ছিটে-ফোঁটা ?'

'তুই তো আচ্ছা পেটুক দেখছি।' বিনয় ধমকে উঠলোঃ 'এই না এক কলসী জল খেয়ে এলি আমাদের বাড়ি থেকে? তবু তৃপ্তি নেই ? তুই কি জলহন্তী?'

म्थं काँ कृषा करत पनणाम वलाल, 'वामात करण नय, वार्।'



সেই যে দিতীয়বার গ্ল'শ ধরলো আর ছাড়তে চায় না :

#### গুই ভাই

'তবে, কার জ্ঞা?'

'আমার ইক্রি—ঐ তুলি-বুলিদের মায়ের জত্যে। জীবনে এমন পরিকার জল সে খায়নি। আমাকে বলছিলো ঐ দরজার ফাক দিয়ে।'

ফ্লান্টা শৃহা!

#### SIS.

সকালবেলা বিজয়নারায়ণ তাঁর ঘরে বসে আঙুলে মেরজাপ লাগিয়ে সেতারে কক্ষার তুলছিলেন। সামনে ওস্তাদের হাতে বাঁয়া-তবলা।

এমন সময় বিনয় খবে প্রবেশ করলো। কোনো ভূমিকা না কেঁদেই বললে, 'আমার কিছু টাকার দরকার, বাবা।'

বিজয়নারায়ণ চোধ না তুলেই বললেন, 'নায়েববাবুকে বলো গে।'

'না, আপনি হুকুমনামা লিখে দিন, টাকার কিছু বেশি দরকার।' তেমনি নির্লিপ্ত ভাবেই বিজয়নারায়ণ বললেন, 'নায়েব-বারুকে বললেই হবে।'

স্থাসলে, তাই তো হওয়া উচিত। টাকাটা তার বাবার, স্থার সে হচ্ছে বড় ছেলে। নায়েববাবু তো মাইনের চাকর। হুকুম তামিল করাই তার কাজ।

বিনয় গেল নায়েববাবুর কাছে। সরাসরি বললে, 'আমার নামে ধরচ লিখে শীগগির আমাকে চু'শোটা টাকা দিন।'

'কত ?' চশমার কাঁচের উপর চক্ষু তুলে ব্রজনাল জিগগেস করলেন।

তাঁর চোখের সামনে ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমাটা দৃঢ় করে তুলে ধরে বিনয় বললে, 'হ'শো।'

'হ'লো ?' ষেন ভীষণ চমৎকৃত হয়েছেন এমনি ভাব দেখিয়ে ব্রজ্ঞাল তাঁর হাতের কলমটা ডেক্সের উপর নামিয়ে রাখলেন।

'আছে, হাা। ছ'শো। টু হানড়েড।'

'চল্লিশ টাকা খয়রাতের পর আবার হু'শো টাকার খেসারৎ ?' ব্রজলাল মুখ টিপে হাসলেন।

নিমেষে বিনয়ের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠে এল। কর্কশ গলায় বললে, 'তার জ্বত্যে আপনার উদ্বিগ্ন হতে হবে না। কেননা টাকা আপনার বাবার নয়, আমার বাবার।'

ব্রজবাবুর বিশাল মুখমগুল গান্তীর্যে বিশালতর হয়ে উঠলো। বললেন, 'সেটুকু মনে রাখলেই যথেন্ট। টাকা তোমার বাবার, যদ্দিন তিনি বেঁচে আছেন ততদিন তোমার এতে কাণাকড়ির অধিকার নেই।'

'অধিকার আছে কি নেই, সে তর্ক আপনার সঙ্গে করতে চাইনা। কোনো তর্কেরই যোগ্য পাত্র আপনি নন। আপনি মাইনে-করা চাকর, প্রভুর আদেশ পালন করাই আপনার কাজ। স্থৃতরাং বেশি বাকবিস্তার না করে টাকা ক'টা বের করে দিন।

'হাঁা, মাইনে-করা চাকরই বটে, কিন্তু যুবরাজের নয়, স্বয়ং সমাটের।' ব্রজবাবু মুখে হাসির একটু আভা আনলেন যেটা বিদ্রপের বিহ্যুৎ-ঝলক।

'সেই' সমাটেরই আদেশ, টাক। আপনাকে এক্স্নি দিয়ে দিতে হবে।'

'বেশ আশ্বন্ত হলুম।' 'আশ্বন্ত হলেন মানে ?'

'আশন্ত হলুম এই ভেবে যে যুবরাজ বুঝেছেন তাঁর হুকুম তামিল করবার আমার কথা নয়।' ব্রজবাবু তাঁর বসবার ভঙ্গিটা একটু শিথিল করে নিলেন। 'কিন্তু টাকাটা কী জয়ে চাই শুনি ?'

অত্যন্ত রুচ, রুফ গলায় বিনয় বললে, 'তা জানবার আপনার কথা নয়। বাবা বলেছেন দিয়ে দিতে, দিয়ে ফেলেই আপনি খালাস। এর বেশি কিছু প্রশ্ন করাটা আপনার বেয়াদবি।'

কানের পিঠ চুলকে অত্যন্ত কুন্ঠিত ভঙ্গিতে ব্রজবাবু বললেন, 'তা, ও-রকম প্রশ্ন করাটা আমার স্বভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। আর, তোমার বাবাও আমার এই বেয়াদবিটা চিরকাল মার্জনা করে এসেছেন।'

ভুরু কুঁচকে বিনয় জিগগেস করলোঃ 'তার মানে ?'

'তার মানে, তোমার বাবা যখন তাঁর ব্যক্তিগত খরচের জন্মে আমার কাছে এসে টাকা চান তখন তাঁকেও ঐ প্রশ্নটা করে থাকি। সহত্তর নাঁ পেলে আবেদন প্রত্যাখ্যান করে দি।'

'আপনার এতদূর আস্পর্ধার কারণ ?'

'কারণ তোমার বাবারই নির্দেশ।' ব্রজ্ঞবারু আবার সোজা হয়ে ঋজু ভঙ্গিতে বসলেন। 'অবিশ্যি, প্রায় সব সময়েই তাঁর উত্তরটা সহত্তর হয়, তবু যখন দেখি নিজের প্রমোদ-বিলাসের জ্ঞতো তিনি একটা খুব বড় রকম অঙ্কপাত করেছেন, আমি প্রায়ই সেটা নিষ্ঠ্ র হাতে ধর্ব করে দি! এটুকু অধিকার তিনি আমাকে সেংধই দিয়েছেন। ঘোড়া যে মাঝে-মাঝে এলোমেলো ছুটতে পারে এটুকু জেনেই বলগা উনি ছেড়ে দিয়েছেন আমার হাতে। তাই বলগা যখন জোরে টেনে ধরি, চূর্দান্ত ঘোড়া বশীভূত তো হয়-ই, খুসিও হয়। কেটের কিসে হিত হবে ওঁর চেয়ে আমি ভালো ব্ঝি ওঁর এই বিশাসই আমাকে স্পর্ধিত করেছে।' ব্রজবাবু কুটল দৃষ্টিতে একটু হাসলেন। 'সয়ং সম্রাট যদি উত্তর দিতে পারেন, যুবরাজই বা দিতে পারবেন না কেন গ'

'ককখনো না।' বিনয় একেবারে ফেটে পড়লো। 'আপনি বলতে চান এ টাকা আমি আমার প্রমোদ-বিলাসের জল্মে চেয়ে নিচ্ছি ?'

ব্রজ্বাবু বিচলিত হলেন না। স্নিগ্ধ হেসে বললেন, 'হাঁ।, কেননা পরের তঃখনিবারণের স্বপ্ন দেখাটাও একটা বিলাসিতা।'

বিনয় স্তব্ধ হয়ে গেল। একটু-বা অসহায় বোধ করলো নিজেকে। তবু নিজের কর্তৃ হের জায়গা থেকে এক চুল ভ্রন্ট না হয়ে বললে, 'তা নিয়ে আপনার মাথা ঘামাতে হবে না। টাকা দেবেন কিনা তাই বলুন।'

'বললুম তো টাকা নেবার কারণাটা না যতক্ষণ গ্রাহ্থ হচ্ছে—'
অসহ। বিনয়ের সমস্ত রক্ত যেন ফুটতে লাগলো। বললে,
'কারণটা কি আপনার কাছে গ্রাহ্থ হতে হবে ?'

ব্ৰজবাবু নীরবে শুধু হাসলেন।

'বাবার কাছে গ্রাহ্ম হলে চলবে না ?'

'না।' ধীরে অথচ দৃচভাবে ব্রজবারু মাথা নাড়লেন।

বিনয় ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবং সটান গিয়ে উপস্থিত হলো বিজয়নারায়ণের ঘরে। বিজয়নারায়ণ শ্লথ ভঙ্গিতে বসে গড়গড়া টানছেন, তামাকের মন্থর আবেশে হই চোথ তাঁর স্থিমিত হয়ে এসেছে।

'বাবা!' বিনয়ের তীক্ষ ডাকে বিজয়নারায়ণের তন্দ্র। ভেঙে গেল।

'কি!' বিজয়নারায়ণ বিরক্ত মুখে বললেন, 'আবার কী হলো?'

'नारयवनात् छोका मिरन ना।'

বিজয়নারায়ণ চুপ করে রইলেন। কিন্তু স্তর্কতার ভিতরে অনুভব করলেন বিনয় থেন কি-একটা প্রতিবিধানের জন্মে প্রতীক্ষা করছে। চোখ চেয়ে তাই বললেন, 'দেয়নি, তা আমি কী করবো ?'

'আপনি বললেও কি সে দেবে না ? সে কি আপনার চাকর নয় ?' বিনয়ের নাসারক্ত চো ফুলতে লাগলো।

'আমি বলেছিলুম নাকি দিতে ?' বিজয়নারায়ণ তাঁর ধ্ম-মলিন মস্তিক্ষে একটুও যেন আলোর আভাস খুঁজে পেলেন না। বললেন, 'তা যখন দেয়নি, ভালো বুঝেছে বলেই দেয়নি।'

'ভালো বুঝেছে!' বিনয় ব্যঙ্গ-মিশ্রিত স্বরে বললে, 'কাজটা ভালো কি মন্দ, তা কি ও আমাদের চেয়ে ভালো বুঝবে নাকি?' 'তা ও বোঝে বই কি ভালো।' বিজয়নারায়ণ নির্বিবাদে সায় দিলেনঃ 'অনেক দিনের পাকা লোক। অনেক ঝড়-ঝাপটা থেকে বাঁচিয়ে নৌকো ও অনেক বার ঘাটে পৌছে দিয়েছে। তাই ওর হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিম্ত হয়ে বসে আছি। টাকা যখন সে দেয়নি তখন নিশ্চয়ই বুঝতে হবে টাকাটার তোমার কোনো সভ্যি প্রয়োজন ছিল না।'

'কারণটা না শুনেই ?'

'কারণটা না বললে তা আর শোনা যায় কি করে ?'

বিজয়নারায়ণ আর বিনয় একসঙ্গে তাকিয়ে দেখলো, ঘরের মধ্যে স্বয়ং ব্রজলাল। অল্ল একটু হেসে ব্রজবাবু বললেন, 'কিন্তু, তবু, কারণটা আমি জানি।'

'জানেন ?' বিনয় খাড় বেঁকিয়ে যুরে দাঁড়ালো।

'হাঁা, নয়নশুকা গ্রামে তুমি একটা টিউবওয়েল করে দিতে চাও।'

কি করে খবরটা ব্রজবাবু সংগ্রহ করলেন, বিনয়ের তা নিয়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হলো না। সে শিখার মতো জলে উঠলো। বললে, 'সেই কাজটা কি খুবই মন্দ ? সমস্ত গ্রাম জল খেতে না পেয়ে শুকিয়ে মরে যাচ্ছে, সেখানে একটা টিউনওয়েল বসানো কি আমাদের কর্তব্য নয় ? যারা আমাদের পিপাসায় জল দেবে, তাদেরই পিপাসায় জুটনে পাঁক—এ ব্যবস্থাটা আপনি বরদাস্ত করতে বলেন নাকি ? শেষকালে নিজেদের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে যে ওদের চোখের জলটুকুও জুটবে না।'

'না জুটুক, ব্রজ্বাবু গন্তীর গলায় বললেন, 'তাই বলে গ্রামে-গ্রামান্তরে টিউবওয়েল আমরা বসাতে পারবো না। টিউবওয়েল বসানোটা আমাদের কাজ নয়।'

'আমাদের কাজনয়, বাবা ?' বিনয় সরাসরি বিজয়নারায়ণের কাছে আবেদন করলোঃ 'সমস্ত গ্রাম পুড়ে মরবে আর আমরা টানা-পাখার নীচে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে নিশ্চেট হয়ে তাই দেখব ? কোনোই প্রতিবিধান করবো না ? প্রজারা কি জমিদারের অপত্য নয় ? ওদের আমরা শোষণ করবো, শাসন করবো, কিন্তু পালন করবো না, কট থেকে বাঁচাবো না ওদের ?'

'আঃ!' বিজয়নারায়ণ বিরক্তিসূচক শব্দ করে উঠলেন। তন্ত্রালস চোধছটো একবার একটু মেলে ধূমময় তামকুটে আবার নিমগ্র হয়ে গেলেন। বললেন, 'শোনই না নায়েববাবু কী বলেন।'

'না, তা আমাদের কাজ নয়।' ব্রজবাবু শান্ত অথচ নিষ্ঠুর কণ্ঠে বললেন, 'আমরা বুদ্ধদেবের পার্ট প্লে করতে বসিনি। জমির বদলে খাজনা নেয়া আমাদের কাজ, দৈবহুর্যোগে কসল মারা যায় কারু কোনো বছর, পাওনা কিছু রেয়াৎ দিতে পারি বড়জোর; কিন্তু তাই বলে ঘরে যার চাল নেই তার চাল ছেয়ে দিয়ে আসবো কিমা কুয়ো যার শুকিয়ে গেছে তার জত্যে দীমি কেটে দিয়ে আসবো এমনধারা বদাগুতা দেখানো আমাদের কাজ নয়।'

'তবে সেটা কার কাজ ?' বিনয় কথাটা যেন ছুঁড়ে মারলো।

'গ্রামে যে ইউনিয়ন বোর্ড আছে তার। বছরে যে সে ট্যাক্সো নেয়, সে কি অমনি ? গাঁয়ে-গাঁয়ে ছটো-একটা করে সে টিউব-ওয়েল বসিয়ে দিতে পারে না ? না, সমস্ত টাকাটাই তার প্রেসিডেন্টের পেটের কুয়োর মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে ?' ব্রজবারু তীক্ষ কুরুটি করলেন।

কিছুক্ষণ বিনয় কোনো কথা বলতে পারলো না। মনে হলো তাকে যেন কে চড় মেরে বসিয়ে দিলে চ তবু সে বললে—দ্বিধাজড়িত তুর্বল গলায় বললে, 'কর্তবাই কি সব ? দয়ানায়া, ভালোবাসা বলে কি কিছু নেই? এতে আমার দায় নেই বলে কি এতে আমার দান করা নিষেধ ? চোখের সামনে কারু তুঃখ দেখলে কি সহামুভূতি না জেগে জাগবে আপনার তর্কবৃদ্ধি ? পথের ধূলায় শিশু আছাড় খেয়ে পড়ে কেঁদে উঠলে আশ্রয় দেবার জন্মে আপনার হাত কি আপনা থেকেই এগিয়ে যায়, না, হাত গুটিয়ে বসে-বসে ভাবেন, আমি তুলবেং কেন, তুলবে ওর মা, কাঁত্ক ও ততক্ষণ ?'

ব্ৰহ্ণবাৰু নিৰ্লিপ্তভাবে হাসলেন। বললেন, 'তাই তো বলছিলুম এও একরকম একটা বিলাসিতা ছাড়া কিছু নয়।'

'বেশ বিলাসিতাই হলো। বিলাসিতারো রকম-ফের আছে। কারুটা ভোগ, কারুটা না-হয় ত্যাগ। মন্দ কি, পিপাসার্তকে জল দেবার একটা অত্যাশ্চর্য বিলাসিতাই না হয় করা গৈল। দিন, তাই দিন,' বিনয় নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত পাতলোঃ 'আমার একটা ব্যক্তিগত বিলাসিতার জন্মেই টাকাটা ফেলে দিন চোধ বুজে।'

#### তুই ভাই

'আবার বিলাসিতা! বিজয়নারায়ণ তাঁর বিহবল তন্দ্রার ভিতর থেকে চমকে উঠলেনঃ 'বাবুগিরি করে তু' পুরুষ বিষয়-আশয়ের আর্ধেকের বেশি ফুঁকে দিয়ে গেছে। এ বংশে আর বিলাসিত। চলবে না। যেটুকু আছে, রয়ে-সয়ে খরচ করতে হবে।'

'চলবে না ?' বিনয়ের কণ্ঠে আওয়াজটা যেন আর্তনাদের মত শোনালো।

কেউ কোনো কথা বললেন না। বিজয়নারায়ণ নিবিফ মনে ধূমোলগীরণ করতে লাগলেন আর ত্রজলালের চাপা চোঁটের কোণ থেকে বাঁকা-বাঁকা হাসির ধারালো সূঁচ বেরুতে লাগলো।

'এত চলে—আর এ চলবে না ?' বিনয় যেন আপন মনে বলে উঠলো: 'এত যেখানে অজস্রতা, সেখানে দরিদ্রের প্রতি এটুকু দয়াই শুধু অপব্যয় ?'

বলে দ্রুত পা কেলে সে অন্দরমহলে গেল, যেখানে স্থনয়নী টেবিলের সামনে বসে হাতে সেলাইর কল চালাচ্ছেন।

'মা, সামান্ত হ'শোটা টাকা আমি পেতে পারি না ?' বিনয় শেষ আশ্রয় মার কাছে গিয়ে হাত পাতলো।

ববিনে সূতো ভরতে-ভরতে স্থনয়নী বললেন, 'হু'শোটা টাকা সামাশু বলতে চাও ?'

'অতি সামান্ত, মা। যা তাদের অভাব, তার কাছে ঐ হু'শোটা টাকা কিছুই নয়।'

'কাদের অভাব ?' স্থনয়নী চোখ তুলে স্পাষ্ট করে চাইলেন বিনয়ের দিকে।

'নয়নশুকার প্রজাদের। ও-অঞ্চলে ওদের খাবার এতটুকু জল নেই। কুয়োগুলো সব শুকিয়ে কাদা হয়ে গেছে।' বিনয়ের হুই চোখ করুণার আভায় কিঞ্চিং আদ্র হয়ে এল ঃ 'আমি ওদের ওখানে একটা টিউবওয়েল বসিয়ে দিতে চাই, মা। জলের অভাবে প্ররা মরে যাচেছ।'

কলের দিকে মুখ ফিরিয়ে এনে স্থনয়নী বললেন, 'কেউ মরেছে বলে তো শুনিনি।'

'কেউ বেঁচে আছে বলেও শোনা খায়নি কখনো।' বিনয় যেন একটা দীর্ঘশাস দমন করলোঃ 'ওদের বাঁচা আর মরা— শালগ্রামের শোয়া আর বসার মতো। বেঁচেই যদি ওরা থাকতো তবে কোন্দিন আমাদের এই মোহনপুরের কালো দীধির জল ওরাগগুরে শুবেনিত, মা। ওরা যে তৃফার্ত তাই কি ওরা জানে?'

'যতো জানো তুমি!' স্থনয়নী বিরক্তি-ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে বললেন, 'নিজের পড়াশুনা ছেড়ে গ্রামে-গ্রামে টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছ বুঝি?'

'তাই তো একমাত্র কাজ হওয়া উচিত, মা। আমরা যারা রাজা, তারা তো কেবল প্রজার দোরে-দোরে ঘুরে বেড়াবো, কার কী তুঃখ কার কী অভাব তার প্রতিকার করবার জন্মে।' বিনয় স্থনয়নীর আরো কাছে এসে দাঁড়ালোঃ 'আমি পড়া-শোনা একদম ছেড়ে দেব, মা।'

'কী করবে তবে? গুগুমি?' স্থনয়নী কক্ষার দিয়ে উঠলেন।

'হাা, আপাতত তাই।' বিনয় মান একটু হাসলো। 'ব্ৰজ-নায়েবকে প্ৰথমেই ঘাড়ধাকা দিয়ে বিতাড়িত কর্মনা, মা।'

'ভার মানে গ'

'তার মানে নিজেই জমিদারি দেখব। আমারি শিল-নোড়া দিয়ে আমারি দাঁতের গোড়া ভাঙবে, তা কিছুতেই আমি সহ্ করতে পারছি না। জমিদারিটা যে আমার আর ও যে সামান্ত মাইনেখোর চাকর, তা ওকে প্রত্যক্ষ ব্ঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত আমার স্বস্থি নেই।'

'জমিদারিটা তোমার হলো কবে ?' স্থনয়নী বক্র দৃষ্টিক্ষেপ করলেন।

'এখনো रम्भि वर्षे. किन्नु এकिमन তো रूति।'

'যখন হবে তখন। ততদিন চুপ করে বসে থাকো।' স্থনয়নী আবার সেলাইয়ে মনোনিবেশ করলেন।

'না, বসবো না; বাবা বহুদিন বাঁচুন, থাকুন আমাদের মাথার •উপরে, থুবই ভালো কথা; কিন্তু জমিদারিটা আমি তাঁর হাত থেকে শীগগির ছিনিয়ে নেব।'

কী-এক অজানা আশকায় স্থনয়নীর মুখ থেকে একটা ভয়ার্ত শব্দ বেরুলঃ 'তার মানে ?'

'তার মানে থুবই সহজ, মা। তুর্বল হাতে কখনো তুরস্ত বোড়ার বলগা ধরা যায় না। ইতিহাসে দৃষ্টান্ত তার বিরল নয়। সাজাহানের হাত থেকে আওরঙ্গজেবও একদিন জোর করে ঘোড়ার রাশ ছিনিয়ে নিয়েছিলো।' 'হঠাৎ তোমার অমন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হতে চাইবার কারণ ?'
'কারণ ঐ ব্রজনায়েবের কর্ত্ব দিনে-দিনেই সীমা ছাড়িয়ে
চলেছে। বাবাকে হর্নল, অলস বা বিলাসী পেয়েই ওর এতটা
আক্ষালন। সে-আক্ষালনটা ওর শাসন করা দ্রকার।'

স্থনয়নী তাঁর কণ্ঠসর থেকে কক্ষতাটা মুছে কেললেন। বললেন, কেন, ব্রজবাব তো একজন পাকা নায়েব, খুব কাজের লোক। ওঁর আমলে জমিদারির অনেক উন্নতি হয়েছে, কত বাজেয়াপ্ত মহাল কত কায়দা-কান্তন করে উনি ফিরিয়ে এনেছেন। যেখানে আদায় হতো আগে শতকরা ত্রিশ টাকা খাজনা, ওঁর আমলে এখন সেখানে আদায় হচ্ছে শতকরা পাঁচানবব ই টাকা। একমাত্র লাঠির খায়েই কত তুর্দান্ত প্রজা বশ মেনেছে—'

'ঐ লাঠির জোরেই, মা। কিন্তু লাঠি খেয়ে তুর্বল প্রজাং যখন মাটিতে পড়ে, 'জল' 'জল' বলে কেঁদেছে তখন তোমাদের ঐ ধুরন্ধর নায়েব তার গলায় এক বিন্দু জল ঢেলে দেয়নি। না, মা, আমার জমিদারিতে আমি অমন অত্যাচার কখনো হতে দেব না।'

স্থনয়নী নিজেরো অলক্ষ্যে আবার বাঁকা করে হাসলেন। বললেন, 'সব সময়ে জমিদারিটা যে তুমি তোমার একার বলে ভাবছ!'

'কেন, একারই তো !' 'কেন. মাধব নেই !'

'মাধব!' বিনয় ছেসে উঠলোঃ 'ও আবার আমার কোনো-দিন অবাধ্য হবে নাকি ?' বলেই সে গলা ছেড়ে হাঁক পাড়লোঃ 'মাধব! মাধব! মেধো!'

মাধব তখন একটা লাঠিকে খোড়া বলে কল্পনা করে নিজেই সেটাকে টেনে নিয়ে ঘরে-বারান্দায় ছুটোছুট করছিলো, দাদার ভাবে কাছে এসে বললে. 'আমায় ভাকছ দাদা ?'

্র্ণা, ডাকছি।' অত্যন্ত নৃশংস শাসকের ভঙ্গি করে বিনয় বললে, 'ভুই আমার কথা শুনবি কি শুনবি না ?'

'ছুনবো।' মাধব পরম আপ্যায়িতের মত ঘাড় হেলালো। 'তবে বোস।'

মাধব বসলো উবু হয়ে।

'দাডা।'

মাধব দাঁড়ালো।

'হাস্ হি-হি করে।'

'হি-হি-হি-।' মাধব হাসলো একটা কান্ঠ হাসি।

'কাঁদ্ ভেউ ভেউ করে।'

কান্নাটা মাধব ফোটাতে পারলো না। বরং, সত্যিকারের সরল হাসি সে হেসে উঠলো।

'কাঁদবি না তুই, তুট্টু ছেলে ? আমার তুই কথা শুনবি না ?' বলে বিনয় মাধবের গালে এক চড় বসিয়ে দিল।

আর, মাধব উঠলো ভেউ-ভেউ করে কেঁদে।

অমনি তাকে গ্রহাতে বুকের মধ্যে তুলে নিল বিনয়। দাদার

কাঁধের মধ্যে মুখ গুঁজতে পেয়ে কানা থামাতে মাধবের এক নিশাসেরো সময় লাগলো না। তার মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বিনয় বললে, 'এ তো একটা সার্কাস হয়ে গেল—তুই জোকার সাজলি!'

তুই চোখে জল নিয়ে মাধবের তখন সে কী সলজ্জ হাসি!
কোল থেকে তাকে নামিয়ে দিয়ে বিনয় বললে: 'আমাদের
হু' ভায়ের জমিদারিতে আমরা এত অবিচার কখনো ঘটতে দেব
না। কড়ায়-ক্রান্তিতে পাওনা-গণ্ডা ধেমন আদায় করে নেবা,
তেমনি প্রজাদের হুংখ-হুর্দশাপ্ত নিবারণ করবো। ফলপ্ত নেবো,
মূলপ্ত নেবো, তারপর গাছ মরে গেলে তার কাঠপ্ত নেবো—
জমিদারিটা এমনি একটা শুধু লাভের ব্যবসা নয়। দায়িস্বটাপ্ত
কিছু আছে আমাদের। স্থতরাং, নয়নশুকায় টিউব-প্রয়েল
বসাবার জন্তে আমার প্রথম কিস্তিতে হুশোটা টাকা চাই।'

স্থনয়নী আকাশ থেকে পড়লেনঃ 'আমি টাকা পাবো কোথায় ?'
'তুমি ব্রজনায়েবকে হুকুম করবৈ। বলবে, খোকাকে এথুনি
ছুশো টাকা বার করে দিন।'

স্থনয়নীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলোঃ 'সর্বনাশ! আমারে। হুকুম দে বাতিল করে দিতে পারে।'

'করুক দেখি বাতিল। তারপর কেমন সে দাঁড়িয়ে থাকে তুপায়ে, দেখি আমি।'

'তার চেয়ে তোমার আব্দারট। বাতিল করে দেয়াই উচিত মনে হচ্ছে।' স্থনয়নীর কণ্ঠস্বর ঈধং কঠিন শোনালো।

## গুই ভাই

'তার মানে, পাইয়ে দেবে না আমাকে টাকাটা ?' 'না, দরকার বোধ করি না।'

'দরকার বোধ কর না ?' বিনয় বিস্মায়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠলো ঃ 'সমস্ত গ্রাম পিপাসায় কাঠ হয়ে বাচেছ, সেখানে জলের দরকার নেই ?'

'জানি না। তবে যেটাকা খরচ করার অজবাব্র মত নেই. সহজেই বোঝা যাচেছ তা দিয়ে কেটটের কোনো উপকার হবে না।'

'সমস্তটাই স্বার্থ ?' তুঃখে ও রাগে বিনয় যেন অসহায় বোধ করতে লাগলোঃ 'পৃথিবীতে পরের উপকার বলে করণীয় কি কিছুই নেই বলতে চাও ?'

'আমি কিছুই বলতে চাই না। শুধু এইটুকু বলতে চাই, পড়াশোনার সময় পড়াশোনা করো।' স্থনয়নী জোরে হুইল ঘোরাতে লাগলেন।

'যত পড়াশোনা করি ততই তো বুঝি জীবনটা শুধু পড়া-শোনার জন্মেই নয়।' বিনয় শেষ বার কঠে কাতরতা আনলোঃ 'কোনো রকমেই কি দুশোটা টাকা আমি পেতে পারি না? জমিদারের ছেলে, অনেক কিছু আন্দার করেই তো তারা টাকা পেয়ে থাকে—কত রকম বাবুগিরিতে, কত রকম উচ্ছুখলতায়—'

'অত্যায় আন্দার করলে চলবে কেন ?

'তৃষ্ণার্তকে জল দেয়া যদি অন্তায় হয়, তো হোক, তবু যেমন

করে পারো, টাকটো আমাকে পাইয়ে দাও, মা। আমি যে ওদের কথা দিয়ে এসেছি।'

উদাসীন গলায় স্থনয়নী বললেন, 'ব্রঙ্গবাবু যখন 'না' বলেছেন তখন তা আর হয় না।'

'হয় না ? আচ্ছা বেশ, আমি চললুম—' বিনয় দরজার দিকে অগ্রসর হলো।

কথাটা বৈরাগ্যের না আতঙ্কের, স্থনয়নী ঠিক করতে পার্লেন না।

'শোন্, শুনে যা, বিমু।' তার কণ্ঠসরে এতক্ষণে শাসন-কর্ত্রীতের নিষ্ঠ্রতার বদলে মাতৃমেহের ব্যাকুনতা ফুটে উঠলো।

বিনয় ফিরে দাঁড়ালো।

'কোথায় যাডিছস ?'

'জানি না।'

বিনয় বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে।

# ME

সমস্ত দিন বিনয়ের আর দেখা নেই। এখানে-ওখানে পাইক-বরকন্দাজরা ঘূরে এসে বললে, দাদাবাব্র সন্ধান পাওয়া গেল না।

অভিজ্ঞের মত উদাসীন হাসি হেসে ব্রজনাল বললেন, 'যাবে আর কন্দুর ? খিদে পেলেই চলে আসবে দেখবেন।'

বিজয়নারায়ণ তন্ত্রাবিষ্ট চোখে বললেন, 'তা ছাড়া আবার কী! মার উপর রাগ করে এ বয়সে আমিও একবার রিক্ত হাতে বেরিয়েছিলুম রাস্তায়, কিন্তু নস্তির কোটোটা কেলে গিয়েছিলুম বলে আমাকে ফের ফিরতে হয়েছিল।' বলে তিনি নিজে যত না হাসলেন তার চেয়ে বেশি হাসালেন সমাগত তাঁবেদারদের। পরে ব্রজ্লালের দিকে তাকিয়ে গন্তীর মুখে বললেন, 'এইটুকু শুধু দেখো, বিদ্যুটে কিছু করে বসে আমার না নাম ডোবায়!'

সামান্য মানহানির ভয়ের চেয়েও বেশি ভয় স্থনয়নীর।
অবয়ব নেই, তবু যেন কেমন একটা অতিকায় আতঙ্ক! কোথা
থেকে কেমন করে কী যেন একটা সর্বনাশ ঘটে যাবে তিনি যেন
তার আভাস পাচ্ছেন অথচ আকৃতি পাচ্ছেন না! ভয় পেয়ে
মাধ্বকে কেবল বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরছেন বারে-বারে।

যে যাই বলুক, মাধব জানে তার দাদা কৌথায়। তার কেমন ধারণা হয়েছে সে-কথা বলে ফেললেই দাদাকে এরা ধরে বেঁধে কেলবে, মারবেও বুঝি বা। তাই সে প্রাণপণে চুপ করে আছে। একটু যদি সে ছাড়া পায়, তার চারদিকের পাহারাটা একটু যদি আলগা হয়, সে তবে ছুটে এখুনি দাদার কাছে গিয়ে হাজির হতে পারে; ষড়যন্ত্রীর মতো দাদার কানে-কানে গিয়ে বলে, তুমি এখান থেকে পালাও দাদা, ওরা ওই এসে পূড়লো।

তাদের বাড়ির পিছনে যে আম-কাঁঠালের বাগান, তারই গা ঘেঁসে একটা জঙ্গল, তারই মধ্যে আছে একটা চূণ-বালি-খসা পুরোনো পোড়ো ঘর। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আছে একটা পায়ে-চলা পথ, কিন্তু তঃসাহসী ছাডা কেউ সহজে ও পথ মাডাতে চায় না। তার কারণ জঙ্গলের অন্ধকার তত নয়, যত ঐ পোডো বরখান।। পূর্বতন যুগের তুর্দান্ত জমিদাররা ঐ ধরটা আগে কী জন্মে ব্যবহার করতেন তার বহু-বিচিত্র প্রবাদ এখনো প্রচলিত আছে, কিন্তু বর্তমানে পঞ্চাশ বছরেরো উপর ঐ ঘরটা ভূতের আস্তানা বলেই প্রসিদ্ধি পেয়ে এসেছে। কিন্তু ভূতের সঙ্গেই বন্ধুতা করার সাধ বড় বিনয়ের। তাই সে কাউকে না জানিয়ে যেটুকু নেহাৎ না করলেই নয় সেই ঘরের সে সংকার করে নিয়েছে. নিয়ে এসেছে কোথেকে একটা টেবিল আর চেয়ার, দড়ির একটা খাটিয়া, খানকতক বই আর লেখবার সরঞ্জাম। এইখানে, জঙ্গলের অন্ধকারে ও নিভৃতিতে বদে সে লেখে আর পড়ে, আর তার ক্ষুদ্র মস্ক্রিকে থেকে-থেকে যে-সব প্রকাণ্ড সমস্থা উদ্ভুত হয় তার সমাধানের পথ থোঁজে।

ভূত বলে যে কিছু নেই তাই দেখাবার জন্মে বাড়ির ও

বাইরের অনেককেই সে এই ঘরে নিয়ে এসেছে। একদিন মাধবকেও সে নিয়ে এসেছিল।

যে যাই বলুক, মাধবের দৃঢ় বিশ্বাস—দাদা ঐ ঘরে আছে
লুকিয়ে। যদিও চাকররা বলছে ও-ঘরের দরজায় তালা
লাগানো, মাধব ঠিক জানে, দাদা এক সময় না এক সময়
নিশ্চয়ই ফিরে আসবে সেখানে; তার বোধের অগম্য শিশুমন
থেকে কে বলছে, আজকের এই অভিমানের দিনে অমনি একটি
শান্তি ও স্তরতারই উপর দাদার বেশি টান পডবে।

ঠিক সন্ধ্যেটার আগে। মা সানের ঘরে, চাকর রমু একটু আড়াল হয়েছে কী কাজে—মাধব চারদিকে চেয়ে ক্ষিপ্র হাতে প্যাণ্টের দ্ব-পকেট লজেন্সে আর চকোলেটে বোঝাই করে নিল, আর তারো চেয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়লো ধর থেকে।

রাস্তা-ঘাট সমস্ত মাধবের চেনা, এমনি বেপরোয়াভাবে, অথচ থরা না পড়ে যায় এমনি সতর্ক দৃষ্টিতে সে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলো। লোক-চলাচল নেই, ফিকে-হয়ে-আসা দিনের আলোয় নির্জন বনে গা কেমন ছমছম করে ওঠে; কিন্তু মাধবের এতটুকুও ভয় নেই, কেননা খানিকদ্র এগিয়েই তো সে দাদাকে ধরে কেলবে। দাদা বলে ডেকে উঠলেই তো বুকের মধ্যে ভয় থাকে না।

ঐ সেই ঘর। বাইরে থেকে দরজায় আর তালা লাগানোনেই। যা মাধব ভেবেছিলো, ঘরের মধ্যে দড়ির খাটিয়ার উপর দাদা শুয়ে আছে—অত্যন্ত পরিশ্রান্ত চেহারা, সমস্ত গায়ে মাটি মাধা।

'দাদা!' দরজার বাইরে থেকে আনন্দিত কলকঠে মাধব ডেকে উঠলো।

কোনো একটা পাখি উঠলো কিনা ডেকে, মর্ম্ল পর্যস্ত চমকিত হয়ে বিনয় চারদিকে চাইতে লাগলো।

'এ কি, মাধব ? তুই কোথেকে ?' ছুটে এসে বিনয় মাধবকে বুকের উপর জাঁকড়ে ধরলো।

'তোমাল জন্মে চলে এসেছি একা-একা। তোমাল জন্মে খাবাল নিয়ে এসেছি।' মাধবের কুচকুচে কালো ছটি চোখের তারা গর্বে ও আনন্দে ঝকঝক করে উঠলো।

'খাবার ? কই দেখি ?'

'তুমি হাঁ কলো, চোখ ঝোজো—'

পরম বিশ্বাসে বিনয় চোখ বুজে হাঁ করলো, আর মাধব তার প্যাণ্টের পকেট থেকে একমুঠ লজেন্স আর চকোলেট বের করে বিনয়ের মুখের মধ্যে চালান করে দিলে।

'আমার আর কী চাই? আমার তো তুইই আছিস।'
মাধবকে বুকে করে বিনয় চলে এলো ঘরের মধ্যে। বসলো
তার খাটের উপর, খেতে-খেতে মাধবের মুখের দিকে চেয়ে
বললে, 'তাথ্ মাধব, আমাদের চাইনে এই জমিদারি, এই বিত্ত-বেসাত, এত সব প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি। যে ধন নিজের প্রয়োজন
মিটিয়ে পরের প্রয়োজনে লাগে না, সেই ধনে আমাদের রুচি
নেই। যে ঐশ্র্য নিজের পূর্ণতাকে বড় করে না দেখিয়ে অত্যের
দারিদ্যাকেই বড় করে দেখায়, সে-ঐশ্র্য তো আবর্জনা! আমরা গরিব হবো, রিক্ত হবো, কিন্তু হাতে আসবে আমাদের শক্তি, চোখে জ্লবে আমাদের আগুন। আমরা সমস্ত সবহারারা নতুন করে পুথিবী নির্মাণ করবো, মাধব। তুই আসবি আমার সঙ্গে ?'

পাঁচ বছরের শিশু দাদার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিল এতক্ষণ, হঠাৎ একটা বোধগম্য প্রশ্নের নাগাল পেয়ে সে উল্লসিত হয়ে উঠলো। বললে, 'যাবো দাদা।'

'কোথায় ষাবি বল তো ?' বিনয় হাসলো।

ঈষৎ লজ্জিত হয়ে ঘাড় নামিয়ে মাধব বললে, 'সে অনেক দূলে। বেলাতে।'

'না, মাধব, অনেক দূরে নয়, আপাতত কাছেই, গ্রামের মধ্যে। আর, বেড়াতে নয়, কাজ করতে।' বিনয় আবার গল্পীর মূখে অগতোক্তি হারু করলোঃ 'আজ আমি সমস্ত দিন কাজ করেছি, খন্তা দিয়ে মাটি কুপিয়েছি। তৃষ্ণার্ত গ্রামবাসীরা আমার সঙ্গী হয়েছে। আমার আজকের উপবাস ওদের উপবাস, ওদের আজকের তৃষ্ণা আমার তৃষ্ণা। নয়নশুকায় আমরা মস্ত বড় দীবি কাটবো, মাধব।'

এতক্ষণে মাধব আবার আরেকটা বোধগম্য কথার নাগাল প্রেছে। বললে, 'দীঘি? তাতে মাছ থাকবে দাদা?'

'সব থাকবে। কিন্তু জানিস মাধব, আমি বড়ো শ্রান্ত। মাটি কুপিয়ে আমার গা-হাত-পা সব ব্যথা করছে।'

'কোথায় ? বলো না, আমি হাত বুলিয়ে দি।' মাধব পরম স্নেহে বিনয়ের হাতের উপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। বললে, 'তুমি বালি চলো দাদা, বিছানায় ছোবে চলো, নমুকে বলবো তোমাল পা তিপে দিতে।'

'আমার মনে হয় কী জানিস মাধব ? মনে হয় ও-বাড়িতে আমার আশ্রয় নেই—এ আরাম, এ তথ, এ বিলাস আমার জন্মে তৈরি হয়নি। আমার জন্মে গুলো আর কালা, বড় আর বৃষ্টি আর পথ আর পথ—কে জানে, হয়তো পৃথিবীতেই আমার আশ্রয় নেই।'

কে যেন খুব কাছে থেকে অস্ফুটস্বরে হঠাৎ বলে উঠলোঃ 'আছে। আয় আমার সঙ্গে।'

বিনয় আপাদমস্তক শিউরে উঠলো। চেয়ে দেখলো সামনের জানালার ওপারে কার মুখ! কেমন উদ্ভ্রান্ত হুই চক্ষু! কেমন অভুত একটা হাসি!

'কে ?' বিনয় চমকে উঠলো।

'আমি রে আমি।' এই ষেন তার সমস্ত পরিচয়। বলে সেই মূর্তি হাতছানি দিয়ে হাসিমুখে ডাকতে লাগলো বিনয়কেঃ 'আয় আমার সঙ্গে।'

খরের কোণ থেকে লাঠিগাছটা তুলে নিয়ে বিনয় মাধবকে কোলে করেই একলাকে বাইরে চলে এল, কিন্তু মূর্তিকে সম্পূর্ণ করে দেখে ভয়ের চেয়ে বিস্ময়ই তার বেশি হতে লাগলো। এ আর কেট নয়, সেই বুড়ি, পাগলি, জগমোহিনী!

'তুমি এখানে এসেছ কেন ?' বিনয় ধমকের স্থারে প্রশাকরলো। 'আমার গোপালের থোঁজে, বাবা।' 'কে তোমার গোপাল ?'

জগমোহিনী অভুত করে হাসলো। বললে, 'এই যে, গোপাল আমার সামনে দাঁড়িয়ে।'

বিনয় ভেবেছিল বুড়ি বোধহয় মাধবকে লক্ষ্য করছে, কিন্তু চেয়ে দেখলো তার একাগ্র দৃষ্টি তারই মুখের উপর দৃঢ়-নিবদ্ধ।

'তুমি তো পাগল!' বিনয় উপেক্ষার স্থরে বললে।

'কে পাগল নয় এ ছনিয়ায় ? ছনিয়ার যিনি মালিক তিনিও তো পাগল হয়ে সব স্প্তি করেছেন। পাগল না হবো তো মাটির গোপালের মাঝে মানুষের গোপালকে খুঁজবো কেন ? আয় বাবা, আয় আমার সঙ্গে, বুড়ির গলায় অদম্য আন্তরিকতা ফুটে উঠলো, 'আমার ঘরে এসে আসন পেতে একবারটি বোস আমার চোখের সুমুখে।' বলে সে ক্ষিপ্র পায়ে এগুতে সুরু করলো।

'কোথায় যাবো তোমার সঙ্গে ?'

'আমি যেখানে থাকি—'

'কোথায় থাক ?'

'হরিহর গাঙ্গুলি, টোলের যে পণ্ডিত এখানকার, আমি তার দূরসম্পর্কের পিসি হই। যখন আসি তার ওখানেই উঠি; কিন্তু বাবা, গরিবের সংসার, বেশি দিন পুষতে পারে না।'

'আমি ওখানো যাবো কেন ?' বিনয় অসহিফুর মতো বললে, 'সাহায্য-টাহায্য করবার মতো কিছু আমার সঙ্গে নেই'।'

'बाद्र, माहाया कि छुपू भग्नमा मिद्राई हम् ?' जगत्माहिनीत

### ছুই ভাই

চোখ ছলছল করে উঠলোঃ 'আমি আজ গোপালের পূজে। করেছি, সমস্ত দিন আজ আমার উপোস, সন্ধ্যের সময় গোপালকে ভোগ দিয়ে আমি একটু প্রসাদ নেব।'

ভোলোই হলো, আমিও আছি আজ উপোস করে।' বিনয় হেসে উঠলোঃ 'দেখছ না, তাই ননী খাচ্ছি।' বলে সে হাঁ করে মুখের মধ্যেকার চকোলেট দেখালো।

'সমস্ত দিন উপোস করে আছিম ? কেন ?' জগমোহিনীর গলায় উদেগ ফুটে উঠলোঃ 'অস্থ করেছে ? হাতে-পায়ে-গায়ে এত মাটি মেখেছিস কেন ? রাজার ছেলে না তুই ?'

'রাজার ছেলের চেয়ে পথের ভিখারীতে অনেক শান্তি। এখন চলো দেখি পথ দেখিয়ে।' বিনয় তাড়া দিল। পরে মাধবের দিকে চেয়ে বললে, 'কিন্তু মাধব ? মাধবের কী হবে ?'

'অৃমিও তোমাল ছঙ্গে গোপালের পূজো দেখতে যাবো।' মাধব বায়না ধরলো।

'তাই। তুইও চল আমার সঙ্গে, আমার সাথী।' বলে বিনয় মাধবকে তার কাঁধের উপর তুলে নিল। দাদার কাঁধে চড়ে মাধবের আননদ আর ধরে না।

বিনয়ের ব্রুতে কিছু বাকি নেই, জগমোহিনী জমিদার-বাড়ির তরফ থেকে কঠিন কোনো একটা ঘা খেয়েছে, কী একটা নির্মম অভ্যাচার হয়েছে তার উপর, এবং তারই প্রতিকার খুঁজতে সৈ সেদিন নায়েববাব্র ঘারস্থ হয়েছিল, আর কে না জানে, দুঃস্থ ও দুর্গতের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াটাই নায়েববাব্ চমৎকার বাহাত্ররি মনে করেন! কী তার ত্বংখ, কিসের তার অভিমান, কেন সে এত বঞ্চিত—এত সব জানবার জন্মেই জগমোহিনীর সে পিছু নিয়েছে।

জঙ্গলটা পার হয়ে গেল নিঃশব্দে। পাকা রাস্তা পেয়ে বিনয় প্রকৃতিস্থ ভাবে জিগগেস করলে, 'আপনার গাড়ি কই? গরুর গাড়ি?'

জগমোহিনী অভুত করে হাসলো। বললে, 'গাড়ি? আমি তো বাবা রাজদর্শনে যাচ্ছি না, আমি কাঙালিনী, যাচ্ছি আমার গোপালের মন্দিরে। আমার গাড়ি লাগবে কেন? যত দীর্ঘ আমার পথ তত বিস্তৃত আমার তীর্থক্ষেত্র।'

ঠিক পাগলের মতো কথা নয়, অথচ ঠিক স্বাভাবিক মেন বলা যায় না। কোন্ অতলান্ত এর বেদনা তা কে বলবে ?

আসলে সেখান থেকে হরিহর ঠাকুরের টোল বেশি ্দ্রের রাস্তা নয়। খড় দিয়ে ছাওয়া ছেঁচা বাঁশের বেড়া-খেরা কাঁচা মাটির ঘর। দাওয়ায় উঠে জগমোহিনী হঠাৎ হাঁক পাড়লোঃ 'ও হরি, ও রাঙা বৌ, দেখে যাও, তোমাদের ঘরে আজ কে এসেছে।' বলতে-বলতেই সবাইকে নিয়ে বুড়ি চৌকাঠ ভিঙিয়ে বাড়ির মধ্যে চুকে পড়লো।

ভিতরের বারান্দার এক কোণে মাহর বিছিয়ে বসে হরি ঠাকুর প্রদীপের আলোয় শাস্ত্র পড়ছিলো আর আরেক কোণে তার স্ত্রী কুপির আলোয় রান্না করছিলো তোলা উন্সনে; জগমোহিনীর কণ্ঠস্বরে সচকিত হয়ে চেয়ে দেখে বিস্ময়ে তারা

#### তুই ভাই

যুগপৎ আড়ফ হয়ে গেল—একজনের হাত থেকে শিথিল হয়ে খনে পড়লো বই, আরেক জনের হাত থেকে হাতা। একই সঙ্গে হু'জনের মুখ থেকে বেরিয়ে এল একই শব্দঃ 'কী সর্বনাশ!'

বিনয় ভাবলো, এমন প্রকাণ্ড পদমর্যাদাবান হয়ে তারা ছই ভাই নগণ্য এক দরিদ্র টোলের পণ্ডিতের বাড়ি এসেছে, তাতেই এরা ভয় পেয়ে গেছে নিশ্চয়। ভাবছে কত বড় অপমান-অবহেলার মাঝে না জানি টেনে নিয়ে এসেছে তাদের! তাই সে অভয় দিয়ে বললে, 'তাতে কী, বড়োলোক হতে পারি, কিন্তু গরিবের মতোই সমান খিদে পায়, আর খিদের সময় খুদ-কুঁড়া পেলে তাকেই মনে হয় অমৃতের চেয়েও অমৃত।'

'দাঁড়িয়ে কী দেখছ, রাঙা বৌ! ঠাঁই করে গোপালকে আমার খেতে দাও।' জগমোহিনী ব্যাকুল হয়ে উঠলেনঃ 'শুনছ না, গোপাল সমস্ত দিন অভুক্ত রয়েছে!'

হরি পণ্ডিত আর তার স্ত্রী নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো। জগমোহিনী নিজেই জায়গা করে পাশাপাশি হ'খানা আসন পেতে দিলেন। বসলো বিনয়, আর তার গা ঘেঁসে মাধব, এখন কেমন একটু-লাজুক, একটু-বা অপ্রসন্ম।

হরি পণ্ডিতের স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বিনয় বললে, 'দিন কী রান্না হয়েছে। গরিবের অন্ন শুধু আন্তরিকতার গুণেই স্থুসাত্র হয়ে ওঠে। কিছুমাত্র কুঠা করবার কারণ নেই, সভ্যি আমি অভুক্ত আছি সমস্ত দিন।'

ত' থালায় করে জগমোহিনী নিজেই ভাত বেড়ে আনলেন—

গরম ভাত, খি, আলু-ভাতে আর পটলভাজা। 'অপূর্ব।' বিনয় প্লাসের জলে হাত ধুয়ে ভাতের থালায় বাদের থাবা বসালো।

গরম দেখে মাধবের উৎসাহ এসেছিলো ঠাগু। হয়ে, তাই জগমোহিনী নিজেই এসে ভাত মেলে ছোট-ছোট গ্রাসে তাকে খাইয়ে দিতে লাগলো।

মাঝপথে বিরাট এক ঢোক জল খেয়ে নিয়ে বিনয় বললে, 'আগে খেয়ে নি, পরে আপনাদের সমস্ত কাহিনী শুনবো। শুনবো, জমিদারের অত্যাচারটা আপনাদের কাছে কোন চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছে! আপনারা ভয় পাবেন না, একটি কথাও লুকোবেন না আমার কাছে; আমি সমস্ত অত্যাচারের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াবো।'

শুনতে হলো না; দেখতে হলো সচক্ষে।

হঠাৎ একটা ভূমুল অট্টরোল উঠলোঃ 'এইখানে, এইখানে।' অমনি অনেকগুলি মিলিত কঠের আগুন লেলিহান হয়ে উঠলোঃ 'মারো, বাঁধো, ছিনিয়ে নিয়ে এসো।'

প্রথমেই দেখা দিলেন অঙ্গলাল, আক্রমণ-উষ্ঠত বাথের মতো তাঁর ভঙ্গি। এক মুহূর্তও দিধা না করে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি মাধবকে ছিনিয়ে নিলেন তার আসন থেকে, কর্কণ কণ্ঠে মুখিয়ে উঠলেন জগমোহিনীর উপরঃ 'এ-সব কী হচ্ছে আপনার? বিষ খাওয়াচ্ছেন শেষকালে ?'

'বিষ !' খি-মাখা গরম ভাতের দিকে বিস্ময়-বিমৃঢ় চোখে বিনয় চেয়ে রইলো।

### হুই ভাই

বৃড়ি জগমোহিনীর চোখে আশ্রুর বান ডেকে এল। বললে, 'বাছাদের মুখে আমি বিষ তুলে দেব ?'

'নইলে, আর মতলোব কী আপনার ? কেন তবে এদেরকে ডেনে এনেছেন খাবার লোভ দেখিয়ে ?' ব্রজনালের চক্ষু ঘটো জনতে নাগলো।

'আজ আমার গোপালের পূজো ছিল। গোপাল খুঁজতে আমি পথে বেরিয়েছিলুম। কী সোভাগ্য কে জানে, হঠাৎ দেখা পেয়ে গেলুম। দেখলুম, রাজার ছেলে পথের ভিক্ষুকের মতোই আজ ক্ষুধার্ত। বুঝলুম, ছন্মবেশে এই আমার গোপাল। তাই ভোগ দেবার জন্মে কাঙালের ঘরে তাকে ধরে নিয়ে এসেছি।' তুই বিগলিত চোখে জগমোহিনী উদ্বেল হয়ে উঠলো।

'কিন্তু এই ছোট ছেলেটাকে তার মার আঁচলের তলা থেকে চুরি করে এনেছেন কেন ? আপনার উদ্দেশ্য কী ?' ব্রজনালের কথাগুলি যেন চাবুকের মতে। বাড়ি মারতে লাগলো।

এর উত্তর দিল বিনয়। বললে, 'মাধনকে কেউ চুরি করে আনেনি, মাধব আপনিই এসেছে তার দাদার সঙ্গে। আর যতক্ষণ তার দাদা আছে সামনে ততক্ষণ তার মঙ্গলের জন্মে সামান্য এক অনাত্মীয় কর্মচারীর চিন্তা কর্মার দরকার নেই।'

ব্রজ্ঞলাল রাগ করলেন না, শুধু তাঁর অভাস্ত সেই সূক্ষ্ম ও শাণিত হাসিটুকু হাসলেন। বিনয়কে ইঙ্গিত করে বললেন, 'ইনি না-হয় সম্প্রেমী হয়েছেন, চাধা-ভুবোর দলে গিয়ে ভতি হয়েছেন, কিন্তু জমিদারের এই ছেলেকে আপনি কোন্ সাহসে মাটির উপর বসিয়ে ঐ কুৎসিত মোটা চালের ভাত খাওয়ান ?' বলে এবার ইঙ্গিত করলেন মাধবকে।

এবারও বিনয়ই উত্তর দিল। বললে, 'জমিদারের ছেলের কিন্সে মর্যাদা হয় বা না হয়, তা গৃহীই হোক আর সমেসীই হোক, জমিদারের ছেলেই ভালো জানে, তার মাইনে-করা নায়েব-গোমস্তারা নয়।'

'সাধু! সাধু সর্দার!' ব্রজলাল ডেকে উঠলেন বাইরের দিকে চেয়ে।

'হুজুর !' হাতে লাঠি, কোমরে রুমাল বাঁধা সাধু সর্দার একলাফে এসে উপস্থিত। সাধু হচ্ছে জমিদারের আটপ্রহরী অর্থাৎ এক কথায় অফ্ট প্রহরের ভূত্য।

'একটা কলাপাতা কেটে নিয়ে এসে খোকাবাব্র পাতের ঐ মাথা ভাত কটা আর যা ঐ সব উপকরণ আছে আশে-পাশে —সব বেঁধে নিয়ে চল। ডাক্তারখানায় পাঠাতে হবে দেখবার জয়ে ও-সবের মধ্যে বিষ আছে কিনা।' পরে হঠাৎ সবাইকে কেলে ব্রজলাল নিরীহ হরি পণ্ডিতের প্রতি বাঁজিয়ে উঠলেন: 'আপনাকে শেষবারের মত বলে দিয়ে যাই পণ্ডিত-মশাই, যদি আপনার এই পিসিটিকে গ্রাম থেকে না তাড়ান তবে আপনাকেই আমাদের তাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

বস্তুত তারই আজ একটা হেন্তনেন্ত ব্যবস্থা করবার জন্যে ব্রজলাল তাঁর দলবল নিয়ে এসেছিলেন। মাধবকে থোঁজাখুঁজি করতে সমস্ত বাড়ি যখন তোলপাড় হচ্ছে, দলে-দলে লোক যখন বেরিয়ে গেছে দিকে-দিকে, তখন একটা উড়ো খবর তাঁর কানে এল যে বুড়ি জগমোহিনীই মাধবকে চুরি করে পালিয়েছে।

ব্রজ্বাল চোখে বিভীষিকা দেখলেন। স্থির করলেন, মাধবকে স্থেধু উদ্ধার করলেই চলবে না, হরি গাঙ্গুলির ঘরে আগুন লাগিয়ে তাকে একেবারে নিরাশ্রয় করে দেবেন, যাতে কোনোদিন তার চালের তলায় তার বুড়ি পিসি, জগমোহিনী না মাথা গুঁজতে আসতে পারে। কিন্তু এখানে এসে বিনয়কে তিনি দেখতে পাবেন এমনটি কখনো ভাবতে পারেন নি। তাই তাঁর সমস্ত সক্ষয় বিনয়ের উপস্থিতির বাধায় চাপা পড়ে গেল। কাজ ছেড়ে তাই তাঁর শরণ হল বাক্যে। হরি পশুতের দিকে তর্জনী তুলে তিনি কের বললেন, 'এখনো সাবধান হন বলে দিছিছ।'

ভয়ে ও বিনয়ে হরি পণ্ডিত এতটুকু হয়ে গেল। করজোড়ে বললে, 'কোথায় কেলবাে বলুন পিসিটাকে? সংসারে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। রাজপুত্রের মতাে ছেলেগুলি ওঁর একে-একে বিদায় নিয়ে গেল, এখন ছাই কেলতে আমি শুধু এক ভাঙা কুলাে, আমার কাছে যদি আশ্রায় চাইতে আসে তবে কির্ডাে পিসিকে তাড়িয়ে দেব বলতে চান ?'

'নিশ্চয়।' ব্ৰদ্ধলাল নিৰ্মমের মতো বললেন, 'আর তা ষদি না হয়, তবে ভবিশ্বতে আশ্রয়খানাই আপনার ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। ছেলেপুলে পিসি-মাসি সবাইকে নিয়ে আপনাকে তখন গাছতলায় দাঁড়াতে হবে—এ আমি বলে গেলাম।'

ক্রপমোহিনীর দিকে তাকিয়ে স্নিগ্নস্বরে বিনয় বললে.

'এ-সবে আপনি ভয় পাবেন না। এখানে আপনার আশ্রয় যদি না মেলে, আপনি সটান আমাদের বাড়ি চলে যাবেন। বাড়িতে ঢোকবার আগে কাছারির নায়েব-গোমন্তার পরামর্শ নেবেন না, আমি বিনয়ের কাছে এসেছি, আমি বিনয়কে চাই, এ-কথা বললে কারু সাধ্য নেই আপনাকে বাধা দেয়! বাড়িতে আমরা আনেক অযোগ্য কর্মচারীকেই আশ্রয় দিয়েছি, একজন ছংশ্ব আনাথ দরিদ্র বিধবাকে স্থান দিতে আমাদের উদারতার কিছু অভাব হবে না—আমাদের ওখানেই আপনি চলে আসবেন সভ্যানে।'

ব্রজনাল কর্ণপাত করলেন না। তেমনি অন্ম, রুচ্ ভঙ্গিতে হরি পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আর, আমার কথার অবাধ্য হয়ে একে আনার এ-গাঁয়ে টাই দিয়েছেন বলে আসছে-মাস থেকে আপনার টোলের বরাদ্দ রতি বন্ধ হয়ে গেল।' বলে তিনি মাধ্বকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

মাধব এতক্ষণ থ হয়ে ছিল। তার শিশুমনে এটুকু শুধু বুঝতে পাছিল ঐ বুড়ি পাগলি তাকে আর তার দাদাকে ঘোরতর একটা বিপদের মধ্যে এনে কেলেছে। বাড়ির এরা সব ঠিক সময়ে এসে পড়তেই তারা বেঁচে গেছে এ-যাত্রা। কিন্তু বাইরে বেরুবার সময় সে বুঝতে পারলো, দাদা তার সঙ্গে আসছে না, দাদা থেকে গেল সেই বুড়ির কাছে, সেই অজানিত বিপদের মধ্যে। ব্রজ্ঞলালের বাহুর মধ্যে থেকে মাধব আকুলি-বিকুলি করে উঠলো: 'দাদা, দাদা,—দাদাকে নিয়ে এস—'

### হই ভাই

ব্রঙ্গণাল জ্রক্ষেপও করলেন না। বেয়ারারা পালকি নিয়ে এসেছিল, মাধবকে কোলে নিয়ে তিনি তার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

আপদে-নিরাপদে, মাধবের মনে হলো দাদার কোলের মতো সুধের আশ্রয় তার কিছু নেই, তাই সে আর্তস্বরে চীংকার করতে লাগলোঃ 'আমি দাদার কাছে যাব, দাদার কাছে যাব—'

সেই টীৎকার বাতাসে মিলিয়ে যাবার পর বিনয় শান্তমনে ভাতের থালায় মন দিল।

যন্ত্রণায় বিবর্ণ জগমোহিনীর মুখ, বাস্পাচছর মুই চকু, অবসম তাঁর বসবার ভঙ্গি। অতিশয় নিস্তেজ গলায় তিনি বললেন, 'সব জুড়িয়ে গেছে যে—'

অল্প একটু হেসে বিনয় বললে, গোপালের ভোগের আবার ঠাণ্ডা আর গরম কী! সবই সমান মিষ্টি।' বলে সে গোগ্রাসে খাণ্ডয়া স্থক্ত করলো।

এমন সময় সাধু ফিরলো কলাপাতা নিয়ে মাধবের পরিত্যক্ত থালার ভাত নিয়ে যেতে, ডাক্তারখানায় পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। কেউ তাকে কিছু বললো না, অদূরে বসে থালার থেকে ভাত কটি সে পাতায় ঢালতে লাগলো, আর কতক ভয়ে কতক বিশ্বায়ে আড়চোখে দেখতে লাগলো বিনয়কে।

খি-মাখা ভাত কটি ঢালা হয়েছে পাতায়, ভাজা-ভাতেগুলিও নেয়া হয়েছে আশে-পাশে, পাতা মুড়ে সাধু উঠতে যাবে অমনি

### হই ভাই

বিনয় অতি-আকস্মিক একটা বজ্রাকার শব্দ করে উঠলোঃ 'খবরদার।'

সেই শব্দে সাধুর প্রাণ গেল উড়ে, গা পড়লো ঢলে, গুটোনো পাতা গেল উম্মোচিত হয়ে।

'খবরদার! এই ভাত তুই নিয়ে যেতে পারবি না।' বিনয় পিঠ খাড়া করে বললোঃ 'এই ভাত তোকে খেতে হবে।'

'খেতে হবে !' সাধুর চোয়াল ছটো ভেঙে গিয়ে প্রকাণ্ড একটা হাঁ বেরিয়ে পড়লো। গলার ভিতর থেকে আওয়াজ বের হলোঃ 'এর মধ্যে বিষ আছে।'

'থাক্, তবু তোর খেতে হবে। দেখছিস না, আমি কেমন খাচিছ।'

'মরে যাব যে বাবু।' সাধু কেঁদে ফেললো।

'আর যদি না খাস তা হলেও মরবি।' বিনয় জামার আন্তিন গুটোলো। বললে, 'আমার সঙ্গে যদি মরিস, তবে ভয় নেই, আমার সঙ্গে স্বর্গেও যেতে পারবি। নে, খা, ঘটির জলে হাত ধুয়ে নে আগে—'

'কিন্তু যদি মরে যাই ?'

ষদি মরে যাস, ভূত হয়ে নায়েববাবুর কাঁখে চাপবি, তাকে এ-জায়গা থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবি জঙ্গলে। নে, চেটেপুটে থেয়ে নে সব, যদি তোর জীবনের মায়া থাকে এতটুকু।

সাধু ভয়ে-ভয়ে ভাতের পাতায় হাত দিল। নায়েববাবুর ক্থাটাই থাঁটি না চোখের সামনে দাদাবাবুর খাওয়াটাই থাঁটি,

# তুই ভাহ

সে ঠিক কিছু বুঝতে পারলো না। হাতে করে কিছু ভাত সে
নাকের নীচে ভূলে ধরে শুঁকতে লাগলো, পরে কি মনে করে
হঠাৎ সে তার মুখের গহবরের মধ্যে চুকিয়ে দিল। আশ্চর্য,
বিষক্রিয়ায় শরীর তার অবশ হয়ে এলো না, বরং কি-রকম যেন
ভালই লাগছে মনে হচেছ! আবার ভূলে দিল সে আরেক
গ্রাস। আবার।

বিনয় হাসি চেপে রেখে বললে, 'বিষমাখা ভাত কোথায়, ষদি জিগগেস করেন নায়েববাবু, তবে বলবি উদরের রসায়না-গারে পাঠিয়ে দিয়েছি সেগুলো। বুঝলি ?'

খাওয়ার আনন্দে বিভোর সাধু সক্ষন্দে গাড় হেলিয়ে বললে, 'আচ্ছা।'

#### ছয়

নয়নশুকায় মণ্ডল প্রজাদের বসতির পিছনে প্রায় বিঘে পাঁচেক খাস-পতিত জমি পড়ে ছিল। গ্রামের লোকদের নিয়ে বিনয় সেখানে দীঘি কাটছে। গাঁয়ের লোকেরা প্রথমে রাজি হতে চায়নি, আর কিছুতে নয়, শুধু তাদের এরকম সোভাগ্য হতে পারে তারই অবিখাসে। কিন্তু বিনয় তাদের সন্দেহ তেঙে দিয়েছে নিজ হাতে খন্তা চালিয়ে। বলেছে, 'জমি দিলাম আমি, তোমরা শুধু একটু পরিশ্রম দিতে পারবে না ? আমাদের টাকা নুই বটে, কিন্তু আমাদের তো আছে গায়ের জোর, একতার জোর। কোন কাজটা তবে আর আমাদের অসাধ্য ?'

পাশ-দীঘ মেপে নিয়ে সবাই লেগে গিয়েছে তথন দীঘি কাটতে—ঘনশ্যাম আর তেজাবর, চিন্তারাম আর ফুলচাঁদ, হরিচরণ আর বৈঞ্চবদাস। মাথার উপরে প্রথর সূর্য, সর্বাঞ্চে মাটি—বিনয় লেগে গেছে জলের আবিছারে, পিপাসার্তের ফুখমোচনে। ওদের সে কথা দিয়েছিল, জল এনে দেবে সে তাদের ঘরের ছয়ারে, অপর্বাপ্ত অফুরন্ত জল,—সে-কথা সে এখন ফিরিয়ে নেবে কি করে? টাকা নেই, না থাক, কিন্তু অনম্য সক্ষম্ম তে। আছে।

উপদেশের চেয়ে কাজ বড়ো—তাই বিনয় নিজে লেগে গেছে মাটি কোপাতে। কাউকে কিছু আর বলতে হয়নি। কিন্তু পরদিন সকালে এসে দেখে একজনও কেউ আসেনি।
খারে-পারে যে কেউ নেই তাই শুধু নয়, কালকের-কাটা গর্তগুলো পর্যন্ত বুজিয়ে দেয়া হয়েছে। যে জায়গাটা কাল উৎসাহে
ভীষণ সরগরম ছিল, আজকে তা একেবারে শোক-নীরব! এমন
কেউ চোখে পড়ে না যে ব্যাপার কী জিজ্ঞাসা করে।

কাছেই তেজোবরের বাড়ি। বিনয় সোজা সেখানে গিয়ে হাজির হলো। দেখলো তার বাড়ির গলির ছায়ায় বসে তেজোবর তামাক সাজছে, কাছেই বসে ঘনশ্যাম আর চিন্তারাম। এমন একখানা তাদের ভাব যেন সকালবেলাটা তাদের আজকে গাফিলতি করেই কাটাতে হবে।

তাদের গুলতানি করতে দেখে বিনয় একেবারে কেটে পড়লোঃ 'কী, তোমরা এখনো কাজে যাওনি যে? আমি এসে তাড়া না দিলে নিজেরা গিয়ে লাগতে পারো না? গরজটা কি আমার না তোমাদের ?'

ওরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো, কারুরই মুখে কোনো কথা জুয়ালো না।

'কালকের গর্ভগুলি সব কে বুজিয়ে দিয়ে গেছে দেখেছ ?'
বিনয় আবার ধমক দিয়ে উঠলো।

তেজোবরই সাহস করলো শেষ পর্যন্ত। বললে, 'দেখেছি। ও আমাদেরই কাজ। আমরাই বুজিয়ে দিয়েছি ঐ গর্ভগুলো।'

'কেন ?' বিখাস করা বিনয়ের পক্ষে সহজ ছিল না।

'পুকুর আমরা চাইনা। দরকার নেই আমাদের ভালো জলে।

### হুই ভাই

'তার অর্থ ?' বিনয়ের কপালের শিরা ছটো দপদপ করতে লাগলো।

তেজোবর কী বলতে যাচ্ছিল, ঘনশ্যাম তাকে বাধা দিল। বললে, 'সোজা কথা স্পাফ্ট করেই বলি বাবু। নায়েববাবু আমাদের পুকুর কাটাতে বারণ করে দিয়েছেন।'

'শুধু বারণ করে দেননি, খবর পেয়ে কাল রাত্রে লোকজন নিয়ে এসে জোর-জুলুম করে আমাদের দিয়ে গর্জগুলো বুজিয়ে দিয়েছেন।' বললে চিন্তারাম।

এমনি কিছু একটা বিনয় আশক। করছিলো। বললে, 'তোমরা শুনলে কেন তার কথা ?'

'না শুনি এমন সাধ্য কী আমাদের ?' খনশ্যাম বললে, 'তাঁরি আশ্রয়ে বাস করি, তাঁরি অবাধ্য হই কী করে ? বললেন, না বোজাবি তো ঘর জালিয়ে দেব, লাঠিপেটা করে গায়ের হাড় তোদের আন্ত রাখবো না। মরতে তো এমনিই বসেছি, তার আগে খামোখা জখম হতে থাই কেন ?'

অসহিষ্ণু গলায় বিনয় বললে, 'তোমরা বললে না কেন হুকুম করবার তুমি কে? স্বয়ং জমিদারের ছেলে আমাদের কাটতে বলে গিয়েছে, লড়তে হয় তার সঙ্গে লড়ো গে যাও।'

'বলেছিলাম, কিন্তু তিনি বললেন, আপনি নাকি কেউ নন।' 'আমি কেউ নেই, আর উনি, মাইনেখোর কর্মচারী, উনিই হচ্ছেন সব! এমন বৃদ্ধি না হলে তোমাদের এই দশা!' বিনয় টিটকিরি দিয়ে উঠলো।'

### হই ভাই

'উনি বলেন, 'পুকুর কাটতে হলে বড়োবাব্র মত লাগবে। তিনি বেঁচে থাকতে—'

'তাঁর সেই মত আছে কি নেই সে সম্বন্ধে কার কথাটা বেশি
মূল্যবান্ ? আমার, তাঁর বড়ো ছেলের, না, তাঁর নায়েবের,
আজ বাদে কাল যার চাকরি চলে যেতে পারে ? আমি বলছি
পুকুর কাটতে, সেইটেই বাবার যথেই অনুমতি, এর পর আর
তাদের নায়েবের সমর্থনের প্রয়োজন হয় না। তোমরা থামলে
কেন ? বললে না কেন সোজায়্জি, বড়োবাবুর ছেলের
আদেশের মাঝেই বড়োবাবুর নিজের অনুমতি রয়েছে।'

'আমরা সবই বলেছিলাম বাবু যদ্দুর যা বলবার।' চিস্তারাম চিস্তিত মুখে বললে, 'কিন্তু নায়েববাবু শেষকালে এক মোক্ষম কথা বলে গেলেন। বললেন, আপনার মত-অমতের কোনোই দাম নেই, কেননা—'

'কেননা আপনি বড়োবাবুর ছেলেই নাকি নন।' তেজোবর তেজের সঙ্গে বললে।

'আমি ছেলে নই, ছেলে ঐ তোমাদের ব্রজ-নায়েব ? পঞ্চাশ বছরের ঐ ধুমসো ?'

'না, ছেলে হচ্ছে তাঁর খোকাবাবু—মাধব—মাধববাবু।'

'আর আমি বানের জলে ভেসে এসেছি, না ?' বিনয় বিরক্তিতে ঝাঁঝিয়ে উঠলোঃ 'তোমাদের ধোঁকা দেবার আর কোনো ও ফিকির পেল না ? ছেলে হই বা না হই, নিজের আরক্ত কাজ তো আগে শেষ করি, অন্তত মানুষের তো ছেলে।

### হুই ভাই

তোমরা না আস সঙ্গে, একলাই আমাকে করতে হবে। দাও দেখি তোমাদের খস্তা-কোদাল, আমি একলাই মাটি কোপাবো।

খনশ্যাম বললে, 'যন্ত্রপাতি সব নায়েববাবু আজ ধরে নিয়ে গেছেন।'

'কোথায় ?'

'হরিণবাড়ির কাচারিতে। তিনি সকালেই সেখানে এসেছেন শুনলাম। তাঁর দফাদারদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মাল ধরতে।'

পাশের গ্রামই হরিণবাড়ি, বেশি দূরের রাস্তা নয়। বিনয়
একবার তাকালো গ্রামাস্তের অভিমুখে। বললে, 'আমি এখুনি
চললুম হরিণবাড়ি। আমার সঙ্গে আসবে কেউ তোমরা ? কেউ
তোমরা দেখতে চাও স্বচক্ষে, আমার কথাটাই বড়োনা নায়েবের
কথাটাই বড়ো? আমারই না নায়েবের এই জমিদারি ?'

তিন জনই বিনয়ের সঙ্গ নিল, উদ্দেশ্যটা নিরপেক্ষ মঙ্গা দেখবার জন্মে।

হরিণবাড়ির কাচারিতে ব্রদ্ধ-নায়েব সমাগত প্রজারন্দের কাছে তখন নানাজাতীয় সহপদেশ বিতরণ করছিলেন, সঙ্গীসহ বিনয় এসে উপস্থিত হলো।

কিছু তার বলবার আগেই ব্রজনাল সরাসরি বলে উঠলেন, 'ধাস-পতিত জমিতে পুকুর তুমি কাটতে পারো, কিন্তু সর্বাগ্রে তোমার মত নিতে হবে।'

'কার ? আপনার ?'

### তুই ভাই

'না, না, আমার কেন ? আমি কে ? আমি তো মাত্র মাইনে-করা কর্মচারী।'

'হাা, দয়া করে সেটা সর্বক্ষণ মনে রাখবেন।' বিনয় উদ্ধত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলে, 'আপনার নয়, তবে কার মত নিতে হবে ? বাবার ?'

কানের পিঠ চুলকে অঙ্গলাল কৃষ্টিত ভঙ্গিতে বললেন, 'তাই বা বলি কি করে? তিনি তো তাঁর সমস্ত মতামত আমার ওপরই গ্রস্ত করেছেন।'

'আপনারো না বাবারো না, তবে মত নিতে হবে কার ?' 'এই জমিদারির যে ভবিশুং মালিক, তার। মাধবের।'

'মাধবের ?' বিনয়ের গলাট। কেমন টলে গেল। 'এই জমিদারির সেই একমাত্র ভবিয়াৎ মালিক নাকি ? আর আমি ?'

'তুমি কেউ নও।' ব্রজনালের গলা এতটুকুও কাঁপলো না। 'জমিদারের ছেলেই তুমি নও।'

'আপনার গায়ের জোরে নাকি ?'

'আমার গায়ের জোরে হবে কেন ? ভাগ্যের বিধানে। অনেক বছর পর্যন্ত জমিদার বিজয়নারায়ণের সন্তানাদি হয়নি বলে ভোমাকে পোয়া নিয়েছিলো—'

'এ কথা আমি জানি না, জানেন আপনি ?' বিনয় প্রতিবাদ করে উঠলো।

'তুমি জানবে কি করে ? তখন তুমি মোটে এক বছরের শিশু, যখন দত্তকপত্র হয়। তোমার মা—'

### গুই ভাই

'আর আপনার এ-ক্টেটে চাকরি কদ্দিন ?'

'বেশি দিন নয়, দশ বছর। হাঁা, মানছি, আমার জ্ঞানটা প্রত্যক্ষ নয়,পরোক্ষ, কিন্তু প্রজাদের মধ্যে অনেকেই তা জানে—'

'হাা, জানি বৈ কি। এ আর কেনা জানে? অঃ, কত উৎসব সেদিন জমিদার-বাড়িতে!' প্রজাদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ ও বয়ুক্ষ, সুবাই একবাকো কথা কয়ে উঠলো।

বিনয় বুঝলো তার বিরুদ্ধে নতুন রকম একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছে।

'তাই, যদিন একা ছিলে, একেশ্বর ছিলে,' ব্রজ্ঞলাল নির্ভুর, নির্নিপ্ত গলায় বলতে লাগলেন, 'ততদিন এই বিশাল জমিদারি একা তোমার বলে অনায়াসে ভাবা যেত। কিন্তু যেদিন মাধব এসে জম্মালো, সেই দিনই তোমার সমস্ত স্বর, সমস্ত অধিকার লোপ পেয়ে গেল। সেইদিন থেকে তুমি একজন পথের মানুষ, মাটি-কাটা মজুর হয়ে গেলে।'

ব্ৰজ্ঞলাল তাঁর চশমার ভিতর থেকে তীব্ৰ চোখে বিনয়কে দেখতে লাগলেন।

'তুমি নিজে টের পাচ্ছ না মাধবের জন্মাবার আগে তোমার যে আধিপতাটা ছিল সে আজ কোথায়? বুঝতে পাচ্ছ না, কেন, কিসের জন্মে, তোমার সামান্ম হশোটা টাকার প্রার্থনা আমাকে নামজুর করতে হয়। কারণ, তুমি আর কেউ নও, এখন মাধবই হচ্ছে যুবরাজ। স্থতরাং, তোমার রোজগার-পাতি না থাকে, সামান্ম মাটি-কাটার মজুরি থেটে পয়সা কামাতে চাও, তবে স্বয়ং মাধববাবুর মত আনতে হবে; তাঁর মত ছাড়া তাঁর খাস-পতিত জমিতে গর্ত করা দূরে থাক, একগাছি ঘাসও তার ভূমি ভুলতে পারবে না।'

যদিও বুকের ভিতরটা তার হিম হয়ে এসেছিল, বিনয় মুখে অবিখাসের ভাব ফুটিয়ে রেখে বললে, 'আমার সম্বন্ধে এই অমূলা আবিন্ধারটা আপনি করলেন কবে ?'

'বহু আগে। প্রথমত শুনে, দ্বিতীয়ত স্বচক্ষে দলিল দেখে। উদ্যাটন করলুম শুধু আজ। এতদিন তার দরকার হয়নি। যেহেতু সম্প্রতিই তুমি দিনে-দিনে হয়কে নয় মনে করে মাত্রা ছাড়িয়ে চলেছ—'

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো বিনয়। বললে, 'মাত্রা ছাড়ানোর আপনি দেখেছেন কী ? বেশ, আপনি বস্তুন, আমি এখুনি মাধবের, মাধববাবুর মত নিয়ে আসছি।' বলে বিনয় ক্রত পায়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে চলতে স্কুক় করলো।

ব্রজ্বাল তার পিছনে হুজন গুপুচর লাগিয়ে দিলেন।

গ্রাম থেকে গ্রাম পেরিয়ে দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করে বিনয় যখন বাড়ী পোঁছুলো তখন বেলা প্রায় হপুর ছাড়িয়ে গেছে। সোজা সে অন্দর-মহলে চলে গেল, তার মার ঘরে। দেখলো স্থনয়নী একটা টুলের উপর বসে আছেন আর দাসী তাঁর খোলা চুলে তেল মাধিয়ে দিচ্ছে।

বিনয় সরাসরি ব্যাকুল কঠে জিগগেস করলোঃ 'মা, সন্ত্যি করে বলো, তুমি আমার মা নও ?' উত্তর দেবার আগে স্থনয়নী ব্যাকুল চোখে দেখে নিলেন মাধব কোথায়। দেখলেন, খাওয়া-দাওয়ার পর মাধব সিগ্ধ, স্থান্ত দেহে খাটের উপর ঠিকই ঘুমোচ্ছে, খাটের পায়ার কাছে বলে চাকর ঠিকই আছে পাহারায়। কাল যে ভয়ঙ্কর বিপদের মাঝখানে মাধবকে বিনয় নিয়ে গিয়েছিল, তারপর তার প্রতি ভাঁর মনে আর এতটুকুও আর্দ্রতা নেই, থাকতে পারে না।

'ना।' निकम्भ भनाग्न स्वनम्नी छेउद्र मिर्टन।

বিনয় ভাবলো মার এটা অভিমানের স্বর, তাই অনুনয়ের স্থারে বললে, 'তুমি যদি আমার মা নও, কে তবে আমার মা ?'

'কে আবার! ঐ বুড়ি জগঠাকরুন—জগমোহিনী।'

বিনয় ভাবলো, এটাও মার ঠাটা। বললে, কেউ গোপাল বলে ডাকলেই কি সে গোপালের যশোদা হয়ে গেল, মা? আমার এমন ফুল্বর মা থাকতে অমন বৃড়ি আমার মা হবে কেন ?'

'যা হয়ে গেছে তা আর বদলানো যাবে কি করে ? আমি স্থলর মা শুধু মাধবের। তুমি যদি আমার ছেলে হতে তবে তোমার চেহারা তো স্থলর হতোই, স্বভাবটাও ভালো হতো।'

বিনয় পাথরের মতো অচল হয়ে রইলো, কেননা স্থনয়নীর এইবারের কথার স্থরটাতে রাগ বা ঠাটা নেই, দস্তরমতো গুণা রয়েছে পুঞ্জীভূত হয়ে। সামনে জানলার একটা শিক ধরে বিনয় দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালো। বললে, 'আমি এ কিছুই ব্বতে পাচ্ছিনা, মা।'

# ছই ভাই

'কিন্তু বুঝতে তো একদিন হবেই। চিরকাল তো চোখে ধূলো দিয়ে থাকা যাবে না।' বলে স্থনয়নী উঠে পড়লেন।

সানের সরঞ্জাম নিয়ে দাসী বাধরুমে চলে গেল। স্থনয়নী

দরজার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বললেন, 'আগাগোড়া
ভালো করে যদি বুঝতে চাও, তবে ওঁকে গিয়ে সব জিগগেস
করো।'

দরজার কাছে গিয়ে বিনয় স্থনয়নীকে বাধা দিল। বললে, 'বাবা কেন, তুমিই তো যথার্থ বলতে পার্বে তুমি আমার স্ত্যিকারের মা কিনা।'

'হাা, আমিই বলছি, নই আমি তোমার মা।' স্তনয়নী এমন ভঙ্গিতে কথাটা বললেন, বিনয় অনুভব করলে, তাতে সত্যি-সত্যিই মাতৃসেহের এতটুকু কোমলতা নেই।

জিভ দিয়ে বিনয় একবার তার ঠোঁট ছটো লেহন করলো। বললে. 'তবে এখানে আমি এলুম কি করে ?'

'তোমাকে পোগ্য নেরা হয়েছিল বলে।'

'পোয়া ?' বিনয় দরজাটা শক্ত করে চেপে ধরলো।

'হাঁা, তাই। বিশাস না করো, নায়েববাবুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে দত্তকপত্রটা পড়ে দেখতে পারো।'

'কার ছেলে পোয়া নিয়েছিলে ?'

'বলেছি তো, জগমোহিনীর।' স্থনয়নী একটা জ্বলম্ভ কটাক্ষ করলেন। 'যে এখন প্রতিশোধ নেবার জল্মে আমার মাধবের দিকে হাত বাড়িয়েছে।'

### গুই ভাই

'প্রতিশোধ কিসের ?'

'তার বাড়া ভাতে যে এখন ছাই পড়েছে। মাধব যে তার পথের কাঁটা।'

শুকনো গলায় বিনয় ঢোক গিললো। বললে, 'সব কথা আমাকে দয়া করে একট খুলে বলবে, মা ?'

অতি-উৎসাহে বিস্তৃত আকারে স্থনয়নী যা বললেন, সংক্ষেপে তা এই:

জগমোহিনী বিজয়নারায়ণের মাসতুতো দাদা গঙ্গাচরণের ন্ত্রী। গঙ্গাচরণ ভীষণ দরিদ্র ছিলেন, প্রায়ই হু' বেলা আহার জোটাতে পারতেন না। তিনি যখন মারা যান, তিনটি নাবালক ছেলে নিয়ে জগমোহিনী অকূলে পড়লেন—বড়োটির বয়স তখন বারো, ছোটটির বয়স এক—আর এই ছোটটিই হচ্ছে বিনয়। সে আজ প্রায় আঠারো-উনিশ বছর আগেকার কথা।

এদিকে বিজয়নারায়ণের প্রথম পক্ষের স্ত্রী যখন নিঃসন্তান মারা গেলেন আর দিতীয় পক্ষের আমলেও যখন বছর পাঁচেকের মুখ্যে ঘরে ছেলে এলো না, তখন বিজয়নারায়ণ ঠিক করলেন পোশ্য নেবেন। জগমোহিনী তখন অভাবের তাড়নায় মৃত্যুর মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, সে তার কনিষ্ঠ ছেলেটিকে উপহার দেবার জন্মে আবেদন জানালো।

'তাতে তার লাভ ?' বিনয় হঠাৎ বেখাপ্লা প্রশ্ন করলে। 'একসঙ্গে কিছু টাকা পাবার জন্মে।'

'তাঁর বুকের থেকে ছেলে কেড়ে ন। নিয়েও তো কিছু টাক।

তাঁকে দেয়া যেত—তাঁর যথন অমন অভাব, আর তিনি যখন তোমাদের আজীয়া।' বিনয়ের চোখ চুটো জালা করে উঠলো।

স্থনয়নী নিষ্ঠুরের মতো হাসলেন। বললেন, 'যেখানে স্বার্থ নেই, সেখানে উনি এক প্রসা ব্যয় করেন না।' পরে আবার তিনি কাহিনীর পৃষ্ঠা উলটোলেনঃ

জগমোহিনীর ছোট ছেলেটির তথন মৃতকল্ল অবস্তা, মুখে তার এক কোঁটা হুধ দেবার শক্তি নেই তাঁর। শুধু যে দয়াপরবশ হয়েই বিজয়নারায়ণ বিনয়কে গ্রহণ করেছিলেন তা নয়, ললাটলিখন ও করকোষ্ঠি বিচার করে কুল-জ্যোতিষীরা একবাক্যে বললে, এ ছেলে অত্যন্ত স্থলক্ষণ ছেলে, অন্যসাধারণ ছেলে, ভবিয়তে এ দেশপূজ্য হবে, দিখিজয়ী হবে।

বিনয়ের মুখে একসঙ্গে দৃঢ়তা ও দীপ্তি ফুটে উঠলো। বললে, 'তারপর তোমরা নিলে সেই ছেলেকে ?'

প্রকাণ্ড ধুমধাম করে হোম-যজ্ঞ করে পোল্য নেরা হলো।
এককালীন কিছু মোটা টাকা নিয়ে জগমোহিনী কালী চলে
গেলেন—একের বিনিময়ে বাকি হু' জনকে তিনি একটু
আরামে রাখবেন এই ভরসায়। আর সেই এক, মানে বিনয়ের
তো আরামের অবধিই রইলো না। কালী গিয়ে চুপচাপ রইলেন
উনি অনেকদিন। মেজ ছেলেটি যখন ওঁর মারা গেল তখনো
বড়টিকে তিনি আঁকড়ে রইলেন; কিন্তু বছর চারেক আগে
বড়টিও ষখন চলে গেল তখন উনি প্রায় পাগলের মতো হয়ে
গেলেন। কিসের আকর্ষণে চলে এলেন মোহনপুর; আর একদিন

রাত্রে, বিনয় যখন রোগশযায় প্রায় সূত্যুর ছয়ারে, সেই পাগলিনী হঠাং কাউকে কিছু না বলে-কয়ে সোজা উপরে বিনয়ের ঘরে চলে আসেন আর শিয়রে বসে বিনয়ের মাথাটা তার কোলের মধ্যে টেনে নেন। আর, বাড়ির সবাই যখন কাঁদছে, সেই পাগলী রোগার গায়ে-মাথায় হাত বুলুতে-বুলুতে অভুত হেসে ওঠে এই বলেঃ 'আর ভয় কী তোমাদের! আমি এসে পড়েছি। খোকাকে আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।'

'এ বাড়ির খোকা আর তথন তুমি নও।' স্থনয়নীর মুখেচোখে একটা কেমন ভয়ের ভাব কুটে উঠলো, মুখ বাড়িয়ে দেখে
নিলেন মাধব খাটে ঠিক শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে কিনা, বললেন,
'এবাড়ির খোকা তখন মাধব, এক বছরের। আমরা সবাই চিনতে
পেরেছিলুম পাগলীকে যদিও তার তখন উদ্ভান্ত চেহারা,
পরনের কাপড়-চোপড়গুলো অত্যন্ত জীন্। কেউ তাকে তখন
কিছু বললো না বটে, কিন্তু আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে তাড়িয়ে
দিই। আমার কেবলি ভয় হচ্ছিল আমার মাধবকে সে ছিনিয়ে
নিতে এসেছে। মাধবকে বুকের মধ্যে প্রাণপণে আঁকড়ে বসে
আছি, উন্মাদিনীর সঙ্গে হঠাৎ আমার চোখোচোধি হয়ে গেল।
সে কী ভয়য়র কুষার্ভ চাহনি!

সেইদিনই জগমোহিনী জানতে পেলেন বিনয়ের পথ আর নিকটক নেই।'

'তারপর ?' বিনয় জিগগেস করলো।

'ভারপর তুমি সে-রাত্রে ভালোর দিকে মোড় ফেরবার পর

সকাল না হতেই দিদি কোথায় অন্তর্ধান করলে। সবাই সন্তির নিশাস কেললুম। কিন্তু তারপর থেকে-থেকেই তাকে মোহন-পুরে দেখা যেতে লাগলো, বিশেষত ছুটির সময়, যথন তুমি বাড়িতে। বুরবুর করতো রাস্তায়, দাঁড়িয়ে থাকতো গেটের কাছে, কথনো বা অত্যন্ত সাহস করে কাছারি-বাড়িতে ঢুকে পড়তো। কাকে চাই জিগগেস করলে বৃলতো, খোকাকে চাই। সে হয়তো তোমাকেই চাইতো, কিন্তু এ-বাড়ির খোকা বলতে এখন মাধব, তাই ভয়ে আমি শিউরে উঠহুম।

'আমাকে একবার দিয়ে ফেলে আবার আমাকে ফিরে চাইবে কেন ?' বিময় হঠাৎ কর্কশ গলায় প্রশ্ন করলো।

'চায় মানে দেখতে চায়, কাছে রাখতে চায়, সাহায্য পেতে
চায়। হ'-হ'ছেলে ছেড়ে চলে গেছে, তাই ছোট ছেলের জতে
টান হওয়াটা স্বাভাবিক, তায় এমন বড়লোক ছেলে। কিন্তু
ওটা শুধু তার একটা ছল, তার আসল উদ্দেশ্য এখন দেখছি
তুমি নও, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধব।' স্থনয়নীর চোখে একটা
হিংস্রতা ফুটে উঠলোঃ 'সে তার খোকাকে চায় না, চায়
আমার খোকাকে, আর তা তার নিজের খোকার জত্যে।'

'তার মানে ?'

দাঁতে দাঁত ঘদে স্থনানী বৃদলেন, 'কাঁটা গাছ সে উপড়ে তুলে কেলতে চায়। তারি জত্যে কাল সে মাধনকে তার বাড়িতে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল।'

'वादक कथा। সমস্তটाই তোমার বাজে कथा, মা।' মুখে

হঠাৎ সরল সরসতা এনে বিনয় বললে, 'তুমি কি আমার মানা হয়ে পারো ?' বলে সে মাকে ধরতে গেল।

স্থনয়নী পিছনে সরে গিয়ে বললেন, 'আমাকে যদি বিশাস না হয়, ওঁকে তবে জিগগেস করে। গে।'

বিনয় নিজেকে গুটিয়ে নিল। কিছু আর না বলে দৃঢ় পায়ে সোজা চলে গেল সে বিজয়নারায়ণের ঘরে। বাথকুমে ঢোকবার আগে পাহারা থাকা সত্তেও মাধবের ঘরের দরজাগুলি স্থনয়নী বন্ধ করিয়ে নিলেন।

মধ্যাক্ত-ভোজনের পর বিজয়নারায়ণ ইজি-চেয়ারে শুয়ে তাঁর সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রের উপর চুলছেন, বিনয় দরজার কাছে এসে গন্তীর গলায় বললে, 'বাবা, আপনাকে আমি একটা কথা জিগগেস করতে চাই।'

বিজয়নারায়ণ চমকে উঠলেন। নানায়প অভিযোগ-অশান্তি
তাঁকে এখন একেবারে বিরক্তির শেষ সীমায় নিয়ে এসেছে; তাই
তিনি আজ ঠিক করেছিলেন সেই সব অভিযোগ-অশান্তির মূল,
বিনয়কে, তিনি সত্যিকার অবস্থাটা সম্বন্ধে সচেতন করে দেবেন।
সে যে মাধ্বের সমান নয়, মাধ্বের চেয়ে নীচু, এই দিব্যক্তান না
হলে, তিনি বুঝেছিলেন, তার আফালন থামবে না। একদিন
যখন তাকে জানতেই হবে তখন আর দেরি করে লাভ নেই,
বরং ক্ষতির সম্ভাবনা।

বিজয়নারায়ণ বললেন, 'জিগগেদ করবার কিছু দরকার নেই। যা শুনেছ দব সতিয়।' 'কী সত্যি ?' বিনয় অবাক হবার চেফী করলো। 'তুমি শোননি তোমার মার কাছে, মানে, মাধবের মার কাছে?' বিনয়ের বুকের মধ্যে একটা ঘা পড়লো। বললে, 'শুনেছি। কিন্তু সত্যি-সত্যিই কি মাধবের মা আমার মা নন?'

'না। নন।' বিজয়নারায়ণের সর অতান্ত স্পান্ট। 'তবে সেই জগ—জগমোহিনী আমার মা ?'

'মার নাম উচ্চারণ করতে হয় না।' বিজয়নারায়ণ ধমক দিয়ে উঠলেন।

্ 'বোধহয় হয় না। কিন্তু তেমন মা হলে একশোবার করা উচিত। নাম শুধু উচ্চারণ নয়, নাম কীর্তন করা উচিত।' বিনয় অসহিষ্ণুর মত বললে, 'আমি আপনার মুখে স্পান্ট করে শুনতে চাই, তিনিই কি আমার মাণু'

'হাঁা, তিনি। নায়েববাব্র কাছে চাইলেই তুমি আসল দত্তকপত্রখানা দেখতে পাবে। যা সত্য, তা জেনে ও জানতে দিয়ে উভয়পক্ষই আমরা নিশ্চিন্ত হলুম। আশা করি, এবার তুমি তোমার অবস্থাটা বুঝে একটু চুপচাপ থাকবে, একটু সামলে চলবে চারদিক।' বিজয়নারায়ণ গড়গড়ার শ্বালিত নলটা তুলে নিলেন।

ক্রত পায়ে বিনয় আবার স্থনয়নীর ঘরের দিকে ফিরে এল। দেখলো দরজা কথন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ডাকলোঃ 'মা।'

কেউ সাড়া দিল না।
'আচ্ছা, বেশ, আমি চললুম—'
কারুরই আর কোনো ব্যাকুলতা নেই।

#### সাত

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই চড়া রোদে বিনয় সোজা এসে হাজির হলো, আর কোথাও নয়, হরি গাঙ্গুলির বাড়িতে। হরি পগুত তখন বাইরের দাওয়ায় মাত্র বিছিয়ে দিবানিদ্রার উত্তোগ করছেন। কিছুটা দূর থেকেই বিনয় উত্তেজিত কণ্ঠে টেচিয়ে উঠলোঃ 'আপনার পিসিমা কোথায়?'

প্রশ্নটা যেন কিছুই বুঝতে পারেনি হরি পণ্ডিত এমনি এক-খানা সরল মুখ করে রইলো।

বিনয় কাছে এসে বললে, 'আপনার পিসিমাকে একবার ডেকে দিন।'

'পিসিমা!' হরিপণ্ডিত ডাঙার-তোলা মাছের মত চেয়ে রইলো, বললে, 'সে তো আজ চলে গেছে।'

'চলে গেছে না তাকে আপনি তাড়িয়ে দিয়েছেন ?'

'তাড়িয়ে না দিয়ে কী আর করি বলো? দূর সম্পর্কের কে-না-কে-এক পিসির জন্মে কে তার রোজগারের পথটা মাটি করে দেয় ?' হরিপণ্ডিত ভয়-কাতর মুখে বললে, 'ধর্মই বলো আর পরকালই বলো, তোমাদের নায়েববাবুর লাঠির কাছে কিছুই নয়।'

'কোথায় গেছেন তিনি বলতে পারেন ?'

'কী করে বলবো, কোথায় গেছে! বললুম তো এই গ্রাম থেকেই চলে থেতে।'

### হই ভাই

'যাবার রেল-ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন ?' বিনয়ের গলায় বিজ্ঞপ মেশানো।

'রেল-ভাড়া দেবার ক্ষমতা কোথায়? নিজেরই দিন চলে না। ভিক্ষে-টিক্ষে করে জোগাড় করে নেবে নিশ্চয়। কিন্তু তাকে তোমার এত খোঁজ কেন বলতে পারো?' হরিপণ্ডিত জিজ্ঞান্থ চোখে চাইলঃ 'কী দরকার তার কাছে?'

'দরকার—ভীষণ দরকার।' বিনয় মানমুখে হাসলোঃ 'কী দরকার বললে বলে দিতে পারবেন কোথায় আপনার পিসিমা?' 'কী করে বলবো? আমি আর তার কোনোই থোঁজ রাখি না।'

মুছূর্তে বিনয়ের কাছে সমস্ত আলো যেন অন্ধকার হয়ে গেল! কোথায় সে যাবে, কার কাছে গিয়ে সে দাঁড়াবে, কিছুরই সে কোনো দিশে পেল না।

তার এই গ্রাম, নরম স্বেহ্ময় মাটি, গ্রীল্নকালে ঘন সবুজ ঘাসের উচ্ছাস, এই তার অনেক বড় উন্মুক্ত আকাশ, বিক্রাৎ-ঝলকের মতো পাধার ভিতরকার অদেখা রঙ ফুটিয়ে পাথিদের হঠাৎ উড়ে ষাওয়া, এই সব ডাল-পালা-মেলা বড়-বড় গাছ, গাছের তলাকার ছায়া, দূরে তার ঐ সোনালী নদী, ওপারে বিস্তীর্ণ চর ভরে ধানের ক্ষেত—সব, সমস্ত কেমন যেন তাকে কালার হুরে বলে উঠলো, বিদায় বিদায়! যেন এরা আর তার কেউ নয়, যেন স্বারই সে অচেনা, স্বারই সে দূর। সমস্ত প্রকৃতি আজ বোবা, বধির।

# ছুই ভাই

কোথায় সে যাবে জানে না, শুধু চলে যাবে চক্ষু যেখানে যায়, চক্ষু যেখানে ঘুমে বুজে আসে।

কখন যে এরি মধ্যে নীল আকাশ কালো হয়ে উঠেছে বিন্য় টের পায়নি। হঠাৎ এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়া বইতেই তার জ্ঞান হলো; চেয়ে দেখলো আকাশে ঝড়ের আড়ম্বর উঠেছে সঞ্চিত হয়ে। দেখতে না দেখতেই দিঘ্নণুল কাঁপিয়ে ঝড়ের তাণ্ডব স্থক হয়ে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে সশব্দ শিলার্স্তি। আশ্রয় নেবার জত্যে বিনয় তাড়াতাড়ি সামনে কার এক একচালার দাওয়ায় উঠে দাঁডালো।

বাঁশের একটা খুঁটি ধরে দেখতে লাগলো সে ঝড়, মাটির সবুজের উপর আকাশের শুভ পুস্পার্স্টি—দেখতে লাগলো সে নিস্পাণ দৃষ্টিতে, নিরপেক্ষ নিরুৎসাহের মত। জলের ছাঁটে গা তার ভিজে যাচ্ছে বটে, কিন্তু বন্ধ দরজায় করাঘাত করতে প্রবৃত্তি হর না—যেটুকু স্থান সে পেয়েছে, এই তার যথেষ্ট।

অজস্ম শিল পড়ছে অথচ সে একটাও কুড়াচ্ছে না, এ যে কেমন করে আজ সম্ভব হলো বিনয় ভেবে পেলো না।

সশব্দে দরজা গেল খুলে। ভিতর থেকে কে মুখ বাড়িয়ে বললে. 'দাঁডিয়ে কে ওখানে ?'

বিনয় মুখ ফেরালো।

'ও মা, এ যে রাজপুত্র !'

'কে, আমার গোপাল ?' ঘরের ভিতর থেকে আরেক জন কে ছটে এল ব্যাকল হয়ে।

# ছই ভাই

বিনয় চেয়ে দেখলো, আর কেউ নয়, জগমোহিনী। ঝড়ের আগেকার স্তম্ভিত আকাশের মতো রুদ্ধনিখাসে সে দাঁড়িয়ে রইলো।

বিনয়ের মনের মধ্যে কি একটা তোলপাড় চলেছে একদৃষ্টে বুঝে নিয়েছে জগমোহিনী। এক পা এগিয়ে এসে তিনি বললেন, 'কী হয়েছে তোর গোপাল ?'

'আমার নাম গোপাল নয়।' বিনয় ধমকে উঠলো।

'কিন্তু জননীর কাছে সব সন্তানই গোপাল, বাবা।' জগমোহিনী অদ্ভুত করে হাসলেন।

'জননীর কাছে! কিন্তু তুমি তো জননী নও, তুমি রাক্ষ্সী।'

নিপালক চোখে জগমোহিনী বিনয়ের চোখের দিকে চেয়ে রইলেন। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হ' চোখ ছাপিয়ে তাঁর অফ্রার বান ডেকে এল, এবং হ' চোখে পরিপূর্ণ জল নিয়েই তিনি ভাঙা গলায় হেসে উঠলেন—হাসিটা শোনালো ঠিক হাহাকারের মতো। বললেন, 'কী করে জানলি তা তুই ?'

'ওরা আজ আমাকে সব বলে দিয়েছে।'

'বলে দিয়েছে! বলে তো তা একদিন দেবেই। হু' হুটো ছেলে আমি খেয়েছি, রাক্ষ্ণী তো আমি বটেই। ওরা তো তাই আমাকে বলবে!' জগমোহিনী কান্তার আবেগে কাঁদতে লাগলেন।

'তার জ্বন্যে নয়। মৃত্যুর ওপরে মানুষের হাত কী ? অকালে

# ছই ভাই

তোমার ছেলে মারা গেছে বলে তুমি রাক্ষণী মও, তুমি রাক্ষণী পেটের ছেলেকে তুমি পরের হাতে বিলিয়ে দিয়েছিলে বলে।

'কিন্তু ক্ষেন বিলিয়ে দিয়েছিলুম তা তুই জানিস ?' 'জানি, তোমার নিজের পেট ভরাবার জত্যে।'

'নিজের পেট!' জগনোহিনী বিকটভাবে হেসে উঠলেন। বললেন, 'তখন তুই এক বছরের শিশু, কী জানবি তুই সেই ছদিনের ইতিহাস! কারুর রান্নাখরের নর্দমার মুখে হাঁড়ি পেতে ফ্যান সংগ্রহ করে বড় ছেলেচ্টোর মুখে ঢেলে দিচ্ছি, ছধের বদলে তোকেও খাওয়াচছি সেই ফ্যান। তার ওপরে তোর হলো জর আর তড়কা—সে ছদিনের কথা আর মনে করিয়ে দিস না—স্বাই তখন একসঙ্গে মরতে বসেছি।'

'তাই আমার বিনিময়ে নিজের। সবাই বাঁচলে। তোমাদের সঙ্গে একত্র মরলে পরকালের নোকোটা কি বেশি বোঝাই হতো ? এক বছরের একটা শিশু কি খুবই ভারি ?'

'তুই মরবি কেন? বালাই, যাট। তুই যে রাজা ছবি। তোকে যে রাজা বানিয়ে দিলুম।' জগমোছিনী বিনয়ের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে হাত বাড়ালেন।

বিনয় সরিয়ে নিল নিজেকে। বাঁকা গলায় বললে, 'রাজা! কে চেয়েছিল এই রাজ্য? তার চেয়ে তোমাদের স্বাইর সঙ্গে আমার স্মান হঃখ ভাগ করে নেয়াও স্থথের ছিল। যদি মর্তুম, মারকোলে শুয়ে মর্তুম। কিন্তু এ কী, এ আমার তুমি কী করেছ?'

### তুই ভাই

'কী করেছি গ'

'পথের ভিখারী করেছ। হয়ত তার চেয়েও নীচে ঠেলে দিয়েছ আমায়।'

'আমি কিছুই বুকতে পাচিছ না, খোকা।' ্জগমোহিনী চেঁচিয়ে উঠলেন।

'বুঝতে পারবার কথা নয় তোমার। মাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনটাই তুমি বোঝবার জন্যে নিজের হ্রগ্ধপোয় শিশুকে পর্যন্ত তুমি পর করে দিতে পারো। টাকা-পয়সার ওপারে আর কিছুই কোনো দিন দেখতে শেখনি। ছেলেকে ঐশ্বর্যের মাঝে কেলে রেখে গেলে, ভাবলে ছেলের স্থাধের আর শেষ রইলো না!'

'কেন, তুই কি স্থা হসনি খোকা ? এত বড় বিশাল সম্পত্তি—'

'না, হইনি সুখী, হতে পারে না কেউ সুখী। ও-সব সুখ-ঐশর্য আমার জত্যে নয়, আমি তা অনেক পিছনে ছেড়ে দিয়ে এসেছি।'

'কেন ?'

'সমস্ত মিথ্যা। সমস্ত মিথ্যা বলে। আমি এত মিথ্যার বোঝা আর বইতে পারছি না।' বিনয়ের চোধ ছলছল করে উঠলোঃ 'যাকে এতদিন মা বলে তেকেছি সে আমার নয়, যাকে বাবা বলে জানতুম সে বাবা নয়, সব চেয়ে অসয়, মাধব আমার সহোদর ভাই নয়। ঐ বাড়ি-ঘর ক্ষেত-খামার মাঠ-নদী কিছুই আমার নয়। আমি পর, আমি বিদেশী, আমি কেউ নই কারুর।

## ্ হুই ভাই

এখন সমস্ত কিছু মাধবের। আমি অনায়াসে ভাবতে পারি, আমি চিরদরিত্র, আমার সমস্ত কিছু আমার মাধবকে দিয়ে এুসেছি।'

'কেন, কেন তুই তাকে দিয়ে আসবি ?'

'তাতে বুঝি হিংসায় তোমার বুকটা কেটে যাচ্ছে, না ? মাধব কিছু পায় এইটেই তোমার অসহা! তোমার বোধহয় ধারণা মা বলে পরিচয় দিয়ে পরিত্যক্ত ছেলের কাছ থেকে কিছু দয়া চেয়ে নেবে শেষ বয়সে ? একবার বেচে পয়সা নিয়েছিলে, এবার যেচে যতটা পাও। নইলে এত বারণ করা সম্বেও তুমি এখানে আস কেন বারে-বারে ?'

'আসি কেন ?' জগমোহিনী গ্রই চোখে কাতরতা ভরে বললেন, 'আসি ভোকে শুধু একটু দেখতে। হরি যখন আজ সকালে আমাকে তার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল তখনো সোজা রেল-ইস্টিশনের দিকে চলে যেতে পারলুম না। পথে এই জানকী নোটমীর বাড়িতে আশ্রয় নিলুম। অস্পট একটু আশা—যদি আবার তোর দেখা পাই!'

'তবে দেখ, এই আমার কলঙ্কিত মুখ, এই আমার নিরানন্দ নিরাশ্রেয় মূর্তি, চক্ষু সার্থক করো।' বলে বিনয় এক পা এগিয়ে এলো।

জগমোহিনী চোধ বুজলেন। চোধ মেলে বললেন, 'চোধের তবুও তৃপ্তি হয় না, খোকা। হঃখে থাক, স্থাধে থাক, তোকে দেখবার কামনা আমার হয়তো ঈশরকে দেখার কামনার চেয়েও বেশি। ঈশর তোর আশ্রয় কেডে নিয়ে থাকেন, তোর

আশ্রয় আছে তোর মার কোলে, মার আঁচলে। তুই আর, খোকা। জগমোহিনী হাত বাডিয়ে দিলেন।

বিনয় আবার পিছু সরে গেল। বললে, 'এক বছরের শিশুকে যখন পরের হাতে বিলিয়ে দিয়েছিলে তখন এই কোল আর আঁচল কোথায় ছিল ? একদিন ক্ষুধার তাড়নায় দূর করে দিয়েছিলে, এখন আবার সেই ক্ষুধার তাড়নায়ই ডাকাডাকি করছ। কিন্তু আমার ভিতরটা সব পাথর হয়ে গেছে, কোনো দাগই তাতে পড়ছে না।'

'না পড়ুক, ডাকবো না আমি। তুই শুধু আমাকে একবার ডাক। কতদিন শুনিনি সে-ডাক, কোনো দিন শুনিনি তা তোর মুখে।'

কথাটা বোধহয় বিনয় ব্বলো না। বললে, 'আমার এখনকার ডাক অনেক হুর্গম দূরে, হুঃসহ হুঃখের মধ্যে। মার কোল, মার আঁচল আর আমার দরকার নেই।' বলে বিনয় রাস্তায় নেমে পডলো।

'শোন, শোন খোকা।' জগমোহিনী আর্তকণ্ঠে কাকুতি করে উঠলেনঃ 'সারাদিনে তোর কিছু এখনো খাওয়া হয়নি। আয় তুই আমার কাছে। আয়, তোকে হুটো ফুটিয়ে দি। খিদেয় তোর মুখ-চোখ কেমন শুকিয়ে গেছে!'

'তার জন্মে তোমার ভাবনা নেই।' বিনয় ফিরলো। বললে, 'আমার সঙ্গে ছেলে-মেয়ে বা ভাই-বোন নেই যে বিক্রি করে নিজের খিলে মেটাবো। যদি খেটে খেতে পাই খাবো,

# গুই ভাই

না-পাই না-খেয়ে মরে যাবো! তবু আমি একা, আমার জ্বল্য কারুর ভাবনা নেই পৃথিবীতে। যদি থাকতো তবে পেটে ধরে তা পরের হাতে বিলিয়ে দিত না।' বিনয় পিছনে না তাকিয়ে সোজা এর্গিয়ে চললো।

বৃষ্টির ধারা তখন সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। জগমোহিনীও রাস্তায় নেমে বিনয়ের পিছু নিলেন। টেচিয়ে উঠলেনঃ 'না, তুই একা নোস। আমি, আমি আছি তোর। ফিরে আয় তুই আমার কাছে।'

'অসম্ভব। তুমি আমার কেউ নও।'

'আমি তোর মা, সত্যিকারের মা। কিরে না আসিস, একবার শুধু আমার দিকে ফিরে তাকা, খোকা। দিবানিশি যে-ডাক শোনবার জন্মে উৎকর্ণ হয়ে আছি, সেই ডাকে একবারটি আমাকে ডাক।' জগমোছিনী বিনয়কে প্রায় ধরে কেললেনঃ 'বল, মা, একবার আমাকে মা বলে ডাক, খোকা।'

বিনয় থামলো।

ডাক শোনবার আশায় জগমোহিনীও থামলেন।

বিনয় তাঁর কাছে এসে স্পান্ট, একটু বা কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলোঃ 'জেঠিমা।'



'তথন তুট এক বছরের শিশু, কী জান'ব তুট সেঠ গুদিনেব ইতিছাস !···

# আউ

কোথায় চলেছে কিছুই বিনয়ের ধেয়াল নেই, হঠাৎ একজন লোক পাশে এসে বিনীত ভঙ্গিতে বললে, 'বাবু আপনার জন্মে পালকি পাঠিয়ে দিলেন।'

'কে বাবু ?' বিনয় লোকটার মুখের দিকে অপলক চেয়ে রইলো, কোথাও কোনো দিন দেখেছে বলে মনে করতে পারলো না।

'সাড়ে সাত-আনির বাবু। শোভনডাঙার দিগিন্দ্র সাতাল। সোনালি পেরিয়েই শোভনডাঙা।' আগন্তুক নদীর অভিমুখে ইসারা করলো।

'আমি নাম শুনেছি দিগিন্দ্রবাব্র। বাবার, মানে বিজয়-নারায়ণ মৈত্রের সঙ্গে সরিকান সম্পত্তি নিয়ে অনেক তাঁর মামল। চলে শুনেছি। কোনো দিন দেখিনি ভদ্রলোককে।'

'তিনি আপনাকে নমস্কার জানিয়েছেন। পালকি নিয়ে বেয়ারারা ওপারে আছে।'

'আপনি কে ?'

'আমি তাঁর নায়েব, আমার নাম এআমাথনাথ বাগটী।' বিনয়ে বিগলিত হয়ে ভদ্রলোক বললে।

নায়েব বলতে যে একটা ঔন্ধত্য-কাঠিন্সের ছবি তার মনে ছিল, বিনয় দেখলো তার সঙ্গে অনাথনাথের কোনো মিল নেই। তিনি একজন দাসামুদাস, প্রভুর অনুগ্রহে-আগ্রায়ে খুবই আপ্যায়িত সর্বদা এমনি একটা গদগদ ভাব করে রয়েছেন। লোকটিকে বিনয়ের ভালো লাগলো, মনে হলো শিফীতার অভিনয় একটু বেশি করলেও এই হওয়া উচিত নায়েবের চেহারা।

কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বললে, 'কিন্তু আমাকে তিনি ডাকছেন কেন ?'

'তা অমুমান করতে পারি এমন আমাদের শক্তি নেই, শক্তি থাকলেও উচ্চারণ করতে পারি এমন আমাদের সাহস নেই।'

'জিজাসা করেন নি ?'

'সর্বনাশ! তার আদেশ নির্বিবাদে পালন করাই আমাদের কাজ, সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন বা কৌতূহল প্রকাশ করাটা ধুষ্টতা। সে-ধৃষ্টতার শাস্তি সাজাতিক।'

'এই তুপুরে আমার সঙ্গে তিনি দেখা করবেন কী!' বিনয় বিস্মিত স্থারে বললে, 'ধাওয়া-দাওয়ার পর এখন তো তিনি নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছেন!'

'ঘুম—ছপুরে ঘুমোবেন উনি! এ দৃশ্য আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এখন তিনি কাচারিতে এসে বসেছেন।'

'কেন, তিনি তামাক খান না ? স্থগন্ধি তামাক !' জমিদার ভাবতে এক প্লথ-মন্থর মাংসপিগু বিনয়ের মনে পড়লো।

'দাঁতে করে স্থপুরিটিও তিনি কোনো দিন কাটেননি।' 'চলুন। কোনো ডাকই আমি উপেক্ষা করবো না। কিন্তু

ভারি আশ্চর্য লাগছে!' বিনয় চলতে-চলতে বললে, 'আমাকে উনি চিনলেন কেমন করে প'

অনাথনাথ আর কোনো কথা বললো না।

সোনালি পেরিয়ে ও-পারে এসে বিনয় বললে, 'মাইল চারেক তো রাস্তা, ও আমি কেঁটেই যেতে পারবো।'

'সর্বনাশ!' অনাথনাথ বাস্ত হয়ে উঠলোঃ 'খালি পালকি ফিরে যাবে নাকি ? গর্দান যাবে যে স্বাইকার।'

'সমস্ত শরীর আমার ভিজে গেছে, কাপড়ে-জুতোয় কাদা, ভিতরের মখমলের আসন থে নট হয়ে যাবে।'

'কিন্তু আমাদের ভবিগ্যং নক্ট হবে না। উঠুন।' 'পালকিতে চডবার আর আমার মান নেই।'

'আমাদের জমিদার আপনার মানের কথা ভাবেননি। ভেবেছেন নিজের মানের কথা।' নায়েব সামুনয় ভঙ্গিতে হাত জোড় করলো।

পালকি এসে দাঁড়ালো কাচারি-বাড়ির সমুখে।

সঙ্গে-সঙ্গে কে-একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললে, 'আফুন এদিকে।'

নায়েবের জিম্মা থেকে বিনয় এল এখন সরকারের হেপাজতে।

ষে বরে বিনয়কে নিয়ে আসা হলো, সেটা সানের বর। বড়-বড় গামলায় জল ধরা, ব্যাকেটে সন্ত পাট-ভাঙা কোঁচানো ধুতি, নতুন ভোয়ালে ও গেঞ্জি, দেয়ালে আটকানো-কাঠের

### গুই ভাই

তাকের উপর তেল, সাবান, দাঁত মাজবার পেফ আর আশ— সব নতুন, সভ-ক্রীত। ওদিকে একটা ড্রেসিং-টেবিলের উপর সাজানো যত স্নানাস্তের সরঞ্জাম।

'এটা আমাদের গেস্ট-স্থাউসের বাধরুম।' সরকার বললে।

'কিন্তু এখানে কেন ?' বিনয় যত না বিস্মিত তার বেশি বিরক্ত হয়ে বললে, 'আপনাদের বাবু কি স্নানের ঘরে এসে দেখা দেন নাকি ?'

'না, না, বাবু আসবেন কেন ? আপনার জভেই এ-সব ধৃতি-গেঞ্জি। আপনিই এখানে চান করে নিন।' সরকার ঈষৎ মুক্রবিয়ানা-চালে বললে, 'র্ষ্টিতে আপনার জামা-কাপড়গুলি নোংরা হয়ে গেছে। বাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন, বেশ-বাসে একটু ছিরি-ছাঁদ আনতে হয় তো!'

'কেন, বেশ-বাস যাদের অপরিচ্ছন্ন তাদের সঙ্গে আপনাদের বাবু দেখা করেন না বুঝি ?'

'না, না, তা কেন!' সরকার আমতা-আমতা করতে লাগলো। 'তবু অত বড় একটা মানী লোকের সামনে এমন ভাবে দেখা দেওয়া কি ঠিক ?'

'তা আপনাদের ঐ মানী লোকই বিচার করুন। কোথায় আপনাদের বাবু?' বলে বিনয় সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা কাচারি-বাড়ির দিকে রওনা হলো।

'শুসুন, শুসুন, আমার অন্তায় হয়েছে—দাঁড়ান, কথাটা

আমার ও-ভাবে বলা ঠিক হয়নি—আসল কথা হচ্ছে এই—' সরকার তার পিছে-পিছে চললো।

; কিন্তু বিনয় কর্ণপাত করলো না। সোজা কাচারি-ঘরে

চুকে করাসে-সমাসীন গৌরবর্ণ স্কদর্শন এক ভদ্রলোককে

সামনে দেখতে পেয়ে সে সরাসরি জিগগেস করলে একটু-বা

পরুষ কণ্ঠেঃ 'আপনিই কি সাড়ে সাত-আনির দিগিন্দ্র

সান্থাল ?'

ভদ্রলোকের চোখে-মুখে একটা বিহাৎ ঝল্কে উঠলো। বললেন, 'হাা, কিন্তু আপনি—তুমি কে ?'

'আমি ? আমি মোহনপুরের বিজয়নারায়ণ মৈত্রের—ধরুন, আমি কেউ নই, আমি এমনি একজন মানুষ, পথিক—'

দিগিন্দ্র হাসলেন। বললেন, 'তোমার জন্মে আমি পালকি পাঠিয়েছিলুম।'

'কিন্তু এখন দেখছি আমাকে অপমান করাই আপনার উদ্দেশ্য ছিল।'

দিগিন্দ্র তাঁর মুখের হাসিটি অস্ত যেতে দিলেন না। বললেন, 'কি করে বুঝলে ?'

'আপনার ধারণা আপনার সঙ্গে কেউ নগ্ন পায়ে দেখা করতে এলে আপনার অবমাননা হয়। কিন্তু কে চায় আপনার সঙ্গে সেধে দেখা করতে ? আমি চেয়েছি ?'

'নিশ্চয়ই না। আমিই নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছি তোমাকে। তোমাকে তো গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসতে বলিনি যে তোমার

### হুই ভাই

কোমরে দড়ি বেঁখে তোমাকে পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে আসবে। তোমাকে নিয়ে এসেছি রাজ-অতিথি করে।'

'কিন্তু সোজা এখানে না এনে আমাকে বাথকমে নিয়ে য়াবার কারণ কী?' বিনয় তেজী গলায় বললে, 'আপনার কি মনে হয় ময়লা কাপড়ে ধূলো-পায়ে আপনার সঙ্গে কারুর দেখা করার অধিকার নেই? আপনার প্রজাদের কি আপনারই মতো পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ্, না, আপনি এতই গবিত যে প্রজাদের সঙ্গে দেখা করতে আপনি ঘুণা বোধ করেন গ'

দিগিন্দ্র বিনয়ের উদ্দীপ্ত চ্ফুর দিকে চেয়ে রইলেন, কিন্তু নিজে উত্তেজিত হলেন না। বললেন, 'তবে এরা সব কে আমার চারদিকে গ'

বিনয়ের এবার দৃষ্টি পড়লো ফরাসের নীচে সমবেত গ্রাম্য প্রজাদের উপর। চেহারা দেখে চিনতে এদের দেরি হয় না। নায়েব-গোমস্তা ডিভিয়ে সোজা জমিদারের কাছে দরবার করতে এসেছে।

'তবে আমার বেলায় আপনার'এই অন্তুত আদেশ কেন ? কেন আমি আমার গায়ের ধূলো-কাদা না ধুয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারবো না ? আমি কি আপনার এ-সব মলিন প্রজাদের চেয়ে আলাদা ?'

'কে বলে তোমাকে আমার এ আদেশ ?' বিনয় নিকটবর্তী সরকারকে দেখিয়ে দিল। 'বলেছেন অমন কথা ?' দিগিল্দ্রের অগ্নিময় দৃষ্টি সরকারের দিকে ধাবিত হলো।

বিবর্ণ মুখে নত চক্ষে সরকার বললে, 'ঠিক অমন ভাবে বলিনি—'

'বলেছেন, আপনাদের বাবুর মতো মানী লোকের সামনে এমন ছিরি-ছাঁদহীন পোষাকে দেখা করাটা সঙ্গত হবে না, এবং সেই জয়েই আমাকে স্নান করে সর্বাগ্রে পরিচ্ছন্ন হতে হবে।' বিনয় স্পন্ট, নির্শীক কণ্ঠে বললে।

'বলেছেন এমন কথা ?'

মিথ্যা বলাটা সরকারের পক্ষে কঠিন না হলেও, এখন, এ-মুহূর্তে, কেন-কে-জানে, মুখে মিথ্যা এলো না। হয়তো মনে করলে যে মিথ্যা সে যত জোরের সঙ্গেই বলুক না কেন, এ-যাত্রায় প্রভূ বিনয়কেই সম্পূর্ণ বিশাস করবেন। তাই সে কানের পিঠ চুলকোতে-চুলকোতে বললে, 'বলেছি।'

'বলেছেন ?' দিগিন্দ্র শিখার মতো জলে উঠলেন। বললেন, 'মাপ চান, মাপ চান বিনয়ের কাছে! বাড়ি থেকে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে বলে বলতে চান ওর কোনো মান নেই ? গরিব হোক, চুর্বল হোক, মানুষের নিজস্ব যে মান, তার মাঝে তারতম্য কোথায় ? সবাই সমান, আর কিছুতে না হোক, মানে সবাই সমান।'

অনুতপ্ত<sub>,</sub> সরকার মিনতিময় গলায় বললে, 'আমাকে মাপ করুন।' 'হাতে ধরে মাপ চান!' দিগিল্র হুকার করে উঠলেন।
সরকার বিনয়ের হাত চেপে ধরলো। বিনয়েরই এখন
উলটে ভদ্রলোকের জন্মে সহামুভূতি হলো, কেননা লোকচক্ষে
তার সম্মান এভাবে থর্ব হতে দেওয়াটাও কেমন তাকে পীড়া
দেয়। সে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, 'দরকার নেই এ
অভিনয়ে। গায়ে-কাপড়ে ধূলো-কাদা নিয়েই যখন আপনার প্রভুর
দেখা পেয়ে গেছি, আপনার গায়ে-পড়া হিতোপদেশের যে দাম
নেই তাতেই আমি স্থী। যান, সামাম্য বালি হয়ে সূর্যের চেয়ে
বেশি তাত দেখাবেন না। বলে দিগিল্রের দিকে ফিরে তাকিয়ে
সে বললে, 'এখন বলুন, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন ?'

দিগিন্দ্র হাসিমুখে বললেন, 'এখন তোমাকে বাধরুমে যেতে বলতে পারি ?'

'তার মানে ?'

'সমস্ত দিন্ধে আজ তুমি চান করবে না ? খাবে না চারটি ? টই-টই করে যুরে বেড়াবে ?' দিগিন্দ্রের গলায় স্নেহ উচ্ছল হয়ে উঠলো।

'চান করবো, খাবো—তা, এখানে কেন ?'

'এখানে খেতে কিছু দোষ আছে ? আমি তোমার বাবার —ব্রজনারায়ণ, মানে বিজয়নারায়ণের শক্র হতে পারি, কিন্তু তোমার তো আমি শক্র নই।' দিগিন্দ্র উঠে দাড়ালেন।

দিগিন্দ্র যে কত স্থন্দর পুরুষ, তার দাঁড়াবার পর যেন -তা আরো ভালো করে বোঝা গেল। সৌন্দর্য তাঁর বয়সের অল্লভায়.

গায়ের রঙে বা দীর্ঘায়ত চেহারায় নয়, সৌন্দর্য তাঁর ব্যক্তিছের কাঠিন্সে, প্রভূত্বের বলশালিতায়। এবং তারই প্রতীক তাঁর ঐ চেহারা। বিনয় মুগ্ধ, অভিভূত হয়ে গেল।

দিগিন্দ্র বললেন, 'ভোমার সভ্যিকারের পরিচয় যে ভোমার কাছে এতদিন অঞ্জানা ছিল তাই আমি জানতুম না। বংশী, মানে আমার স্পাই, গুপ্তচর, যখন এসে আজ খবর দিলে যে তুমি তোমার সত্য পরিচয় পেয়ে মিথ্যে-মিথ্যে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছ, তখন আমার মন অবোধ তোমার জন্মে কেঁলে উঠলো। তখনই চারদিকে লোক পাঠালুম তোমার জন্মে। ছেলেমানুষ, আঘাতের প্রথম ধাকায় কখন কী করে বস, কে জানে ? ভাবলুম, তোমাকে রক্ষা করতে হবে বিপদের থেকে। বোঝাতে হবে, যাই তুমি শুনে থাকো বা ভেবে থাকো, সংসারে তুমি নিরাশ্রয় নও। ব্রজনারায়ণ, মানে বিজয়নারায়ণ আমার শক্র হতে পারেন, কিন্তু তাঁর ছেলের এ চুর্দিনে যদি না আমি মিত্রতা দেখাই. তবে সেই শত্রুতার মধ্যে কোনোই মহিমা থাকবে না। তাই বন্ধর মতো, শুভার্ণীর মতো গোটাকতক কথা তোমাকে বলবো বলে ভেকে পাঠিয়েছি। নাও, চট করে চান করে নাও, এত বেলা পর্যন্ত উপোস করে থাকা আমার অভ্যেস নেই।

বিনয় স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে, 'আমার জত্যে আপনি এখনো অভুক্ত আছেন ?'

দিগিন্দ্ৰ অল্প একটু হাসলেন। বললেন, 'তাই তো রীতি। তুমি যে আজু আমার অতিথি—রাজ-অতিথি।'

#### হুই ভাই

সরকারের সঙ্গে বিনয় এবার বিনাতর্কে বাথরুমের দিকে অগ্রসর হলো।

সান সেরে খাবার-ঘরে ঢুকে বিনয় দেখলো, দিগিন্দ্র আগে থেকেই আসনে বসে তার জত্যে অপেক্ষা করছেন। থালার চারপাশে রাশি-রাশি বাটি সাজানো হচ্ছে দেখে বিনয় বললে, 'ষোড়শ ছেড়ে উপচারের সংখ্যা ছত্রিশ হয়েছে দেখছি। কিন্তু আমার জন্যে কি আর এত উপকরণের প্রয়োজন আছে গ'

দিগিন্দ্র বললেন, 'কেন, নেই কেন ? তুমি কম কিসে ?'

'কেন আপনি জানেন না আমার সব ইতিহাস ?' বিনয় একটু বিস্মিত হলো।

'জানি বৈ কি!'

'কী জানেন ?'

'জানি, তুমি ব্রজনারায়ণ, মানে বিজয়নারায়ণের পোয়া ছেলে।'

'আর এ-ও নিশ্চয় জানেন যে আমার একটি ছোট ভাই আছে, নাম মাধব।'

'জানি বৈ কি। সে ঐ ব্রজনারায়ণ, মানে বিজয়নারায়ণের স্ত্যিকারের ছেলে।'

মান হাসি হেসে বিনয় বললে, 'তা হলে তো আপনি সমস্তই জানেন দেখছি। কিন্তু বিজয়নারায়ণকে বারে-বারে আপনি অজনারায়ণ বলছেন কেন ?'

'তা ছাড়া আর কি!' সর্ণ স্বরে দিগিন্দ্র বললেন, 'ওটার

মধ্যে কোনো মনুয়াই আছে নাকি ? সবই তো সেই ব্ৰজলাল। ইচিতে বললে ব্ৰজলাল, কাশতে বললে ব্ৰজলাল। কানু ছাড়া যেমন গীত নেই তেমনি ব্ৰজ ছাড়াও ওঁর বুলি নেই। সম্পতিটি ব্ৰজলালের হাতে তুলে দিয়ে উনি নেশায় টং হয়ে আছেন। তুখোড় ব্ৰজলাল সেই ফাঁকে হ'হাতে লুটে খাচ্ছে। কী যে সে সর্বনাশ করছে দিনে-দিনে. উনি তা কল্পনাও করতে পারছেন না। একদিন যে ওঁর নেশার বরাদ্দ রসদও জুটবে না, তা ওঁর খেয়াল নেই। এমন অকর্মণা! তাই ওঁর নাম বদলে আমি নাম রেখেছি ব্রজনারায়ণ। তুমি বোস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?'

ক্ষণকালের জন্যে বিনয়ের চোখে নিষ্ঠ্ র একটা দীপ্তি ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। সে শাস্ত, একটু-বা বিমর্গ স্বরে বললে, 'ব্রজ-নায়েবের দস্ত ক্রমেই বেড়ে যাচছে। ও এমন একটা ভাব দেখাচছে যেন জমিদারিটা ওর নিজের! বাড়ির কর্তা-গিমিও উদাসীন, বরং প্রভারই ওকে দিয়ে আসছেন। ওর এই আধিপত্য, এই স্বেজ্ছাচার আমারই একমাত্র অসম্য ছিল, এবং যদিও সজ্মর্যে আমি ওর কাছে বারে-বারেই হেরে যাচ্ছিলুম, তবুও, আপনাকে বলতে পারি, মনে-মনে আমি প্রতিজ্ঞাকরেছিলুম, একদিন-না-একদিন ওকে তাড়াবোই, গুলিসাৎ করে দেবো ওর ঐ অহঙ্কার, কর্তু কের সিংহাসন থেকে নামিয়ে নিয়ে আসবো ওকে আমার পায়ের তলায়। ও যে শুধু আমার চাকর, এ কথা ওকে হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়ে দেবো আমি।'

'কিন্তু সে সঙ্কল্ল তোমার গেল কেন ?'

'সমস্তই গেল, সম্পতিই আর রইলো না, সেই সক্ষয় তবে আর থাকে কি করে?' বিনয় আবার ক্ষেট একটু হাসলো। বললে, 'আমি তো এখন গৃহহীন, আশ্রয়হীন পথের পথিক। চাল নেই, চুলো নেই, গাছতলাই আমার সন্ধল। কে কার আধিপতা নফ্ট করে—বলে হাসলেন একটু ভগবান! তাই তো বলছিলুম, উপোস করে যাকে হয়তো কাটাতে হবে, কিম্বা জন খেটে বড়জোর যাকে নুন দিয়ে শুধু মোটা ভাত খেতে হবে, তাকে এত সব থালা-বাটি সাজিয়ে খেতে দেয়া কেন ?'

'কে বললে তুমি গৃহহীন, কে বললে তোমার আধিপতা নফ হয়ে গেছে ?' দিগিন্দ্র জায়গা ছেড়ে উঠে বিনয়ের হাত ধরলেন; তাঁর মুখোমুখি তার জতে"নির্দিষ্ট জায়গায় তাকে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'কে বললে তোমাকে শুধু নূন দিয়ে মোটা ভাত খেতে হবে ?'

গভীর বিস্ময়ের মধ্যে থেকে বিনয় বললে, 'নিজের ছেলে হবার পর কি পোয়া ছেলের আর কোনো অংশ বা সহ থাকে ?' 'কে বললে থাকে না ?'

'ব্রজ-নায়েব বললে, 'বাবার মৃত্যুর পর জমিদারি সম্পূর্ণ মাধবের; আমি পোয়, আমি পরগাছা, সম্পত্তিতে আমার আর কোনো স্বত্ব-সামিত্ব নেই—'

'নায়েব বললে !' দিগিন্দ্র হঠাৎ দর-দোর কাঁপিয়ে তুমুল দ্মট্টহাস্থ করে উঠলেন। বললেন, 'কেন, তোমার বাবা, ব্রজনারায়ণকে কিছু জিজ্ঞাসা করোনি? না, তিনি বললেন, ত্রজের মতই আমার মত!' বলে তিনি আবার হেসে উঠলেন ই শব্দ করে।

বিনয়ের বুক কাঁপতে লাগলো। সে বললে, 'ভবে—ভবে আমার আছে নাকি কিছু সহ ?'

'আছে বৈ কি, নিশ্চয়ই আছে। তুমি ডাক্তারি পড়ছ, আইনের কিছুই জানো না এই ভেবে গ্র্ড ব্রজ-নায়েব তোমাকে একটা ধোঁকা দিতে চেয়েছে।' ওর মতলবই হচ্ছে তোমাকে কোনোরকমে সরিয়ে দিয়ে সম্পত্তিটি গ্রাস করা! তোমাকে বলে দিয়েছে যে তুমি পথের ভিখারী, কোনো অধিকারই তোমার আর নেই? কী হারামজাদা দেখেছ!' দিগিক্র গালার দিকে মনোনিবেশ করে বললেন, 'নাও, আরম্ভ করো। এ-সব কথা এখন থাক, খাওয়া-দাওয়ার পর আলোচনা হবে 'খন। নইলে, উত্তেজিত হয়ে কিছুই তুমি খেতে পারবে না।'

'না, আমি খাচ্ছি।' বিনয়ের মুখে যেন সাদ আর স্পৃহা কিরে এল, খেতে-খেতে বললে, 'আপনি বলুন, এই উত্তেজনা আমার কুখাকে সাহায্য করবে। বলুন, এই আবিকারের পরেও কি আমি স্বত্ব দাবি করতে পারি? কত আমার অংশ এখন সম্পত্তিতে? তেমনি আট আনা?'

'না, এক-তৃতীয়াংশ, পাঁচ আনা চার পাই। বাকি দশ আনা আট পাই মাধবের। পোয়া ছেলের থেকে সত্যা ছেলের এই শুধু প্রায় তিন আন্দর তারতম্য হয়েছে বাঙলা দেশে।'

विनास्त्रत छिकी छ मन व्यावात क्मन निरस्क इरम धन।

মাধবের চেয়ে তার অংশ কম! সে বড়, সে জ্যেষ্ঠ, সে দাদা, তবু অধিকারে মাধবের চেয়ে সে ছোট; তার আসন, তার মর্যাদা মাধবের চেয়ে নীচে! সে এক টোক জল খেল। বললে, পোঁচ আনা হোক তিন আনা হোক, কী হবে আমার সম্পত্তি দিয়ে ? আমি সমস্ত মাধবকে দিয়ে দিলুম।'

দিগিন্দ্র এক পলকে বিনয়ের মনের ভিতরটা স্পন্ট দেখে
নিলেন। বললেন, 'সে তো ভালো কথা। কিন্তু মাধব আগে
বুঝে নিতে শিখুক। এখনই যদি দিয়ে ফেল তবে তা আর
কোনো দিন মাধবের হাতে পৌছুতে পাবে না, মাধবের বিষয়বুদ্ধি হ্বার আগেই তা ব্রজ-নায়েবের জঠরে গিয়ে প্রবেশ করবে।
দিয়ে যে দেবে, তোমার পাঁচ আনাই আগে রক্ষা করো। নইলে
দেবে কী ?'

বিনয় চুপ করে খেতে লাগলো। আবার যেন সে স্বাদ পেতে লাগলো খাবারে।

দিগিন্দ্র বললেন, 'আসল কি জানো? আসল হচেছ অধিকার, আধিপতা। লাভের অঙ্কটা পাঁচ আনা কি পাঁট পাই সেটা কিছু নয়, এক পয়সাও যার অংশ আছে, অধিকারের বেলায় তার সেই ধোল আনা। মাধবকে তুমি সব দিতে পারো তা মানি, কিন্তু দেবার মতো কিছু রাখতে হবে তো শেষ পর্যন্ত। কে জানে তোমাকে সরিয়ে ফেলে কী মতলোব করেছে ব্রজনায়েব! যেটুকু বাধা ছিল তার স্বেচ্ছাটারের, সেটুকুও আর নেই। কোনো তুর্বল মুহুর্তে ব্রজনারায়ণকে দিয়ে সে

নিজের অনুকূলে কোনো উইলই বা করিয়ে নেয় কিনা তাঁর ঠিক কী!

'অসম্ভব।' বিনয় মেরুদণ্ড সোজা করে বসলো। বললে, 'না, আমি ফিরে যাবো। আমার অধিকার যদি এখনো থাকে, তা আমি ক্ষুগ্ন হতে দেব না কিছতেই।'

'নিশ্চয়ই না। এই তো পুরুষসিংহের মতো কথা।'
দিগিন্দ্র গঞ্জীর গলায় বললেন, 'ট্রেনে যদি আমি টিকিট কেটেই
উঠেছি তবে কিছুতেই কোনো অত্যাচারেই আমার জায়গা
ছাড়বো না আমি। সমাজ বা আইন আমাকে যেটুকু জায়গা
দিয়েছে, তাই আমি আঁকড়ে থাকবো। কী সাধ্য ত্রজ-নায়েবের
যে তোমাকে গায়ের জোরে ঠেলে সরিয়ে দেবে ? তোমার
প্রতিজ্ঞাটা ভূলে যাবার কোনোই কারণ হয়নি। নিজে ভোগ
করবে বলেই হোক বা আর-কাউকে বিলিয়ে দেবে বলেই হোক,
পাঁচ আনা চার পাই অংশটা তোমার কম নয়।'

বিনয়ও গম্ভীর গলায় বললে, 'না, প্রতিজ্ঞাটা আমি আবার মনে-মনে আওড়ে নিচ্ছি।'

বাকি খাওয়াটা নিঃশব্দে শেষ হলো। দিগিন্দ্র সাত্যালের সমস্ত রকমের উন্নতি-প্রচেফীর বাধা হচ্ছেন ঐ ব্রজনাল। তাঁকে উৎপাটিত করা চাই। কণ্টক দিয়ে কণ্টক তোলাই প্রশস্ত।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিনয়কে দিগিন্দ্র তাঁর মগুণাকক্ষে নিয়ে এলেন। বললেন, একটা উপদেশ শুধু আমার মেনে চোলো— যদি কৃতকার্য হতে চাও। কথনো চঞ্চল বা অসহিফু বা

উত্তেজিত হবে না। চুপচাপ থাকবে। দেখাবে কিছুই তুমি জানো না, কিছুই তুমি বোঝ না, তুমি অতি গোবেচারা। আর, নিঃশব্দে স্থিরলক্ষ্য হয়ে এক পা এক পা করে এগিয়ে যাবে।'

বড় কঠিন উপদেশ—বিনয় যেন বিশেষ উৎসাহিত হতে পারলো না।

কিন্তু উৎসাহিত হলো পরের কথাটা শুনে।

'এগিয়ে যাবে কোথায় ? এগিয়ে যাবে ত্রন্ধ-নায়েবকে উচ্ছেদ্ন করতে। তার জত্যে কী চাই ? চাই হাতে-নাতে প্রমাণ যে সে একজন প্রবঞ্চক, সে তোমার বাবাকে লুকিয়ে জমিদারিতে কামড় বসাচেছ। আমি দিতে পারি তার একটা প্রমাণ। আর জেনো, যতই না কেন চেঁচামেটি করো, মুখের কথায় কিছুতেই কিছু হবে না, তোমার বাবাকে লিখিত প্রমাণ দেখাতে হবে যে ত্রজ্ব-নায়েব চোর। তবেই ত্রজনারায়ণ সত্যিকীর বিজয়-নারায়ণ হয়ে উঠবেন।'

'দিন, দেখান আমাকে সেই প্রমাণ।'

'চঞ্চল হবে না, অসহিষ্ণু হবে না, উত্তেজিত হবে না। তবে শোন—'

দিগিন্দ্র যা বললেন, খোরপাঁাচ বাঁচিয়ে সংক্ষেপে তা এই।

অর্শবতলা বলে বড় একটা মৌজা বা গ্রাম আছে। সেটার অংশ নিয়ে একটা মোকদমা চলেছে দিগিন্দ্র আর বিজয়নারায়ণের মধ্যে। ওটার কতক অংশ আগে গিয়াস্থদ্দিন বলে এক মুসলমান জমিদারের ছিল, বিজয়নারায়ণ তার কাছ থেকে সেটা কিনে নেন। বিজয়নারায়ণ তো আর তাঁর মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা করেন না, করে সব ঐ ব্রঙ্গলাল, বিজয়নারায়ণ শুধু মামূলি দস্তখং করেই খালাস। এখন মামলায় বিজয়নারায়ণের পক্ষে এই বলে জবাব দেয়া হয়েছে যে গিয়াস্থৃদ্দিনের থেকে সম্পত্তি খরিদ করেছিল সে নিজে নয়, তার নায়েব ব্রঙ্গলাল। অর্থাৎ টাকাটা হলো বিজয়নারায়ণের, অথচ সম্পত্তির মালিক হলেন ব্রঙ্গলাল।

'এতদূর ?' বিনয়ের চোয়ালের রেখাহটে। দৃঢ় হয়ে ফুটে উঠলো।

'তোমার বাবা নিশ্চয়ই জানেন না তোমার নায়েবের এই কীর্তি। ভূমি যদি তাঁকে মুখে গিয়ে বলো এ-কথা, তিনি ককখনো তা বিখাস করবেন না।'

'কখনো না। এমন মোহান্ধ তিনি।' বিনয় সায় দিল। 'তাঁকে লিখিত প্ৰমাণ দিতে হবে।'

'পাবো কোথায় ?'

'আমি সন্ধান বলে দিচ্ছি।' দিগিন্দ্র বড়যন্ত্রীর মতো সন্নিহিত হয়ে বসে নিম্ন কঠে বললেন, 'দলিলপত্র সব ব্রজ্লালের জিম্মাতেই তো থাকে ?'

'হাঁা, স্ট্রং-রুমে, কায়ার-প্রফ ক্যাবিনেটে। ডবল তালা-দেয়া। চাবিগুলি প্রায় হাতুড়ির মতো দেখতে। সে-ঘরে ঢুকে দলিল বেছে উদ্ধার করে নিয়ে আসা সম্ভব হবে না।'

'তা হবে না আমি জানি। কিন্তু সেই দলিল আসছে-সোমবার ভ্রম্ভলাল সেই ঘর থেকে বের করে আনবে। আসছে-

# হুই ভাই

সোমবার সেই দলিল আদালতে দাখিল করবার শেষ দিন।
দলিল দাখিল করতে প্রজলাল আর নিজে সদরে যাবে না, আরকোনো তদবিরকারকে পাঠিয়ে দেবে। তুমি একটু তক্কে-তকে
থেকে সেই তদবিরকারের থেকে সেটা উদ্ধার করে নেবে।
ঐ শুধু সুযোগ, নইলে আদালতে একবার আসল দলিল দাখিল
হয়ে গেলে তা আর পাওয়া যাবে না। পারবে কি বাগাতে ?'

'নিশ্চয়ই পারবো। মামলার তদবিরের ভার মামলা-সেরেস্তার মুহুরি কালীপদর উপর। ছলে না পারি, বলে ছিনিয়ে নেব সে-দলিল। আপনি কিছু ভাববেন না।'

দিগিন্দ্র উৎসাহব্যঞ্জক হাসি হাসলেন। দলিলখানা নিয়ে সম্প্রতি তিনি থবই ভাবনায় পডেছেন। কারুর কাছেই কোনো সহত্তর মাধব সংগ্রহ করতে পারোম
—তার দাদা কোথায়। মা মুখ বেঁকিয়ে বলেছেন, জানি না,
বাবা শুধু বলেছেন, কিরে অসেবে। যাওয়ার জায়গাই যদি
অজানা তবে ফিরে আসার ভরসা কী! মাধব রমুকে পাঠিয়ে
দিল কাচারি-বাড়িতে থোঁজ করতে। রমু ফিরে এসে বললে,
নায়েববারু বলে দিনেন বড়দাদাবারুর কলেজ খুলতেই
কোলকাতায় চলে গেছেন।

মাধব বিজ্ঞের মতো হাসলো। ছুট-ছাটাতে দাদা এলেই প্রথমে মাধব নিজেকে প্রস্তুত করে রাধবার জন্মে দাদাকে জিগগেস করে রাথে সে থাবে কবে। তারিখটা যদিও তার মনে থাকে না, বারটা তার কঠিন লাগে না একটুও। এবার দাদা বলে রেখেছে মঙ্গলবার যাবে। আজ ক্যীবার ?

'আজ কী বার, রমু ?'

'বার ?' হাঁ করে চোথ কপালে তুলে রমু অনেকক্ষণ ভাবলো, পরে বললে, 'দাড়াও, কাচারি-বাড়ি থেকে জিগগেস করে আসি।' এবং এক চুটে জেনে এসে সে বললে, 'শুকুরবার।'

'তবে বলে দাও নায়েববাবুকে, দাদা যায়নি কোলকাতায়। আমাল ছঙ্গে দেখা না কোলে সে যেতে পারে ?' মাধব একটা বীরত্বের ভঙ্গি করলো।

যে যাই বলুক, মাধব জানে দাদা কোথায়! কিন্তু মার আজকে বড়ো কড়া পাহারা। ঘর থেকে বারান্দায় বেরুনো পর্যস্ত তার আজ বারণ।

অগত্যা সে জানালা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে পথের দিকে চেয়ে কতক্ষণে তার দাদা ফিরে আসে।

সন্ধ্যায় চারদিক ঘোর-ঘোর হয়ে আসছে তবু দাদার দেখা নেই। দাদা আজ বাড়ি না ফিরলে সে খাবে কি করে, যুমুবে কি করে ? আর, সব চেয়ে তার এই ভেবে আশ্চর্য লাগছে,— দাদার জন্মে সে বত ভাবছে, মা কেন তত ভাবছে না ? মা কেন দাদার পথ চেয়ে এমনি জানলা ধরে বসছে না, কেন দিকে-দিকে লোক পাঠিয়ে দিচেছ না খুঁজতে ? দাদা যে সমস্ত দিন কিছু খায়নি, তা কি মার খেয়াল নেই ?

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল সে স্থিরচক্ষে সমুখের পথের দিকে চেয়ে, হঠাৎ পিছন থেকে ত্হাতে কে মাধ্বের চোখ চেপে ধরলো।

মাধব পুলকিত হয়ে উঠলো। চোখের উপরকার হাতহটো সে চেপে ধরে আগন্তুককে জিগগেস করলে, 'বলো তো আমাল নাম কী ?'

'আর অমনি তুমি আমার গলার আওয়াজ শুনে চিনে নাও, আমি কে। কেন, চোখের উপর হাতের ছোঁয়া দেখে বুঝতে পারে! না ?' বলে চোখ ছেড়ে দিয়ে বিনয় হাসতে লাগলো।

ঢেউয়ের মতো মাধব ঝাঁপিয়ে পড়লো বিনয়ের বুকের

উপর। বিনয়ের কাঁধের মধ্যে মুখ লুকিয়ে সে বললে, 'আমি তোমাল জন্মে কানছিলুম, দাদা।'

তার পিঠে ও মাথায় সম্মেহে হাত বুলুতে-বুলুতে বিনয় বললে, 'কাঁদছিলে ? কেন ?'

'তুমি লাগ কলেছ কেন ?'

'রাগ করেছি ? কার উপর রাগ করবো ?'

'আমাল উপর!' বলে মাধব তেমনি মুখ লুকিয়ে হাসতে লাগলো যেন খুব একটা মজার কথা বলেছে।

শিশুর মুখের এই আজগুবি কথার কোনো অর্থ আছে কিনা তাই বোধহয় বিনয় একটু নীরবে চিন্তা করছিলো, এমন সময় কোথা থেকে সেখানে স্থনয়নী ছুটে এলেন। যেন কী-একটা হঠাৎ ভয় পেয়েছেন এমনি তাঁর চেহারা!

সত্যিই, অসম্ভব ভয় পেয়েছেন তিনি। বিনয় ফিরে এসেছে বলে নয়, বিনয় মাধবকে জড়িয়ে ধরেছে বলে। এখনো ষে বিনয় মাধবকে সত্যিকার সেহ করতে পারে এ-কথা স্থনয়নী আর বিশাস করতে পারেন না। বিনয় জেনে গেছে তার স্থারপ, জেনে গেছে তার স্থান, আর সর্বোপরি, জেনে গেছে যে মাধবের আবির্ভাবটা তার জীবনে একটা কদর্য অভিশাপ। মাধবের প্রতি তার মন আর কিছুতেই প্রসয় থাকতে পারে না—মাধব তার আজ সব চেয়ে বড় শক্র। এই মনোভাব নিয়েই স্থনয়নী দেখলেন এখন বিনয়কে, এবং দেখে একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর একটা উন্তট উপমা

মনে হলো। মনে হলো, ধৃতরাষ্ট্র যেন লৌহভীম জড়িয়ে। ধরেছে।

বিনয় বললে, 'করেছিই তো। তুমি আমার কাছে আসো নাকেন ?

'আসতে হবে না কাছে। ছেড়ে দাও।' কোথেকে পাগলের মতো ছুটে এসে স্থনয়নী মাধবকে বিনয়ের বুক থেকে এক ঝটকায় ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন।

এর চেয়ে ভূমিকম্পে বাড়ি-ঘর ভেঙে পড়লেও যেন বিশাস করা সহজ ছিল। বিনয় অসাড়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। শুধু বলতে গারলোঃ 'এর মানে গ'

'এর মানে অত্যন্ত স্পান্ট।' স্থনয়নী ঝক্কার দিয়ে উঠলেন ঃ 'মান-সম্মান খুইয়ে যখন এ-বাড়িতেই কের ফিরে এসেছ হুটো ভাতের জন্মে, তখন নিজের জায়গাতেই থেকো, তার উপরে আর উঠতে চেয়ো না। ওঁর ভুমি যাই হও, মাধবের ভুমি কেউ নও, সেটা মনে রেখো; তাই আলীয়তা দেখাতে অত কাছে ঘেঁসে এসো না।'

বিনয়ের ঠোঁট ছটো কাঁপতে লাগলো থরথর করে। কিন্তু দিগিন্দ্র সাহ্যালের কথাটা তার মনে পড়ে গেল—চঞ্চল হবে না, অসহিফু হবে না, উত্তেজিত হবে না। সে তাই আর একটিও কথা না বলে কারু দিকে না তাকিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

'দাদা—আমি দাদাল কাছে যাশো।' বিনয়ের যাশুরার দিকে একখানা হাত বাডিয়ে দিয়ে মাখব আর্তনাদ করে উঠলো। স্থনয়নী তাকে কী করে বোঝাবেন যে যাকে সে দাদা বলছে, আসলে সে একটা ডাকাত—তার বুকের নিচে রয়েছে ছোরা, তার নিশাসে রয়েছে বিষ, তার দৃষ্টিতে রয়েছে অভিশাপ! কী করে বোঝাবেন যে সে তার দাদা নয়!

প্রথমে থমক, পরে প্রহার—তরু মাধবের কানা দ্বিগুণতর হয়ে ওঠে—'আমি দাদাল কাছে যাবো। দাদাগো, আমাকে নিয়ে যাও—'

অগত্যা স্থনয়নী দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

বিনয় চঞ্চল হলো না, অসহিকু হলো না, শুধু নিজের খরে এসে অন্ধকারে একটা চেয়ারের উপর চুপচাপ বসে রইলো।

এই চুপচাপই সে থেকে গেল এর পর পেকে। সমস্ত দিনরাত সে তার ঘরের মধ্যেই বন্ধ হয়ে থাকে, পড়াশোনা করে, কখনো বা পড়ে-পড়ে ঘুমোয়, সংসারের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে ছ'বেলা সময়মত হুটো খেয়ে আসে। নইলে সে কারুর সাতেও নেই পাঁচেও নেই—কোথায় কার পাকা ধানে মই পড়লো বা কে জলের অভাবে কালা চেটে খাচেছ, কিছুতেই তার আর কিছু আসে ধায় না। সে আর এখন ভাবুক নয়, সে এখন বুদ্ধিনান্।

ব্রজ্ঞাল টিপ্পনি কাটলেনঃ 'বাছাখন এখন একেবারে টিট হয়ে গেছে। মুখে আর রা-টি নেই। এতদিনে বুঝতে পেরেছেন কত ধানে কত চাল!'

এর মধ্যে বিনয় একদিন শুধু বিজয়নারায়ণের সঙ্গে একটু কথা বলেছিল, বিজয়নারায়ণ যখন স্নানের আগে তেল মাখাচ্ছিলেন!

'আচ্ছা বাবা, অশথতলা মৌজায় আমাদের অংশ আছে ?' বিনয় জিগগেস করলো।

'আছে বৈ कि।'

'আছে ? কত ?'

'ছ' আনা পাঁচ গণ্ডা।'

'ও-অংশটা কি আমাদের মৌরসী ?'

'না। ওটা আমি কিনেছিলুম গিয়াস্থদিন না রইস্থদিন পাটোয়ারের কাছ থেকে। নামটা আমার ঠিক মনে নেই। কিন্তু হঠাৎ তোমার আর-সব ছেড়ে এই অশথতলা সম্বন্ধে কৌতুহল হলো কেন ?'

'এমনি। গ্রামের নামটা ভারি স্থন্দর।' বিনয় তুর্বলভাবে একটু হাসলো।

এই মলিন হাসিটুকুতে বিজয়নারায়ণও যেন খানিক তুর্বল বোধ করলেন। স্থনয়নী যাই বলুক, স্নেহ তুমি জোর করে সরিয়ে কেললেও, কর্তব্যকে বা ধর্মকে সরাবে কি করে? এই একটা নিঃম্ব শিশুকে এ-সংসারে তারা নিয়ে এসেছিল কিসের অঙ্গীকারে? তার ভবিশুংটা শৃত্যময় করে দেবার জত্যে নয়। শিশু-বিনয়কে নিয়ে স্থনয়নী একদিন কত মাতামাতিই না করেছেন! কত সাজানো-গোছানো, কত আদর-অভিমান—কিছুরই যেন কোথায় শেষ ছিল না। শুধু সংসার ভরে ওঠেনি, স্থনয়নীর হৃদয় উঠেছিল ভরে। কিন্তু আশ্চর্য য়ায়ের মন! থেই সে পেয়ে গেল তার নিজের সন্তান, আপনার হৃদয়ের রক্ত

দিয়ে গড়া, অমনি তার মন পরের সন্তানের প্রতি বিমুখ হয়ে উঠলো। অমনি সে এক নিমেষে বুঝে নিল বিনয় পর, বিনয় মেকী, বিনয় বাজে। তার এতদিনের স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ালো একটা বিভীষিকা!

মাধবের জন্মাবার পর যতদিন বিনয় জানতো না তার আসল পরিচয়, ততদিন সে মার থেকে দ্রে-দ্রে থাকলেও এমন যেন ঘ্রণ্য, পরিত্যজ্য ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্তে তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে সে কে, অমনি সে তার এতদিনের স্নেহদাত্রী মার কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে শক্র, শাবক-রক্ষিণী পক্ষিণীর কাছে শিকারসন্ধানী ব্যাধের মতো। মাধবকে সে তার দৃষ্টির বাইরে নিয়ে গিয়েই শান্তি পাচ্ছে না—সে চায় এখন বিনয়কেই স্বাইর দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে।

বিজয়নারায়ণের মন মান বোধ হতে লাগলো। একদিনের মা যে অন্তদিনে ডা'ন হয়ে যেতে পারে, চোথের উপর না দেখলে তিনি বিশাস করতে পারহুতন না। নিজে তিনি যতই ঘুর্বল হোন বা অলস বা ব্যক্তিছহীন হোন, মনের দিক থেকে তিনি বিনয়ে-মাধবে এক আনারও তফাৎ করতে পারছেন না। বরং সংসারে বিনয় এখন অনাকাজ্যিত বলেই যেন তার প্রতি তাঁর বেশি করুণা।

সোমবার সকালবেলা আবার বিনয়কে একটু কর্মতৎপর দেখা গেল। নেমে এল সে কালীপদ মুহুরির ঘরে।

'আজ এত সকালে স্নান করেছেন? যাচ্ছেন নাকি

কোথাও ?' বিনয় কালীপদ মুহুরিকে জিগগেস করলে গায়ে পড়ে।

কালীপদ পরম আপ্যায়িত হয়ে বললে, 'হাা, সকালের ট্রেনে সদরে যাচ্ছি। মামলা আছে একটা।'

ষেন কিছুই জানে না এমনি মুখে বিনয় বললে, 'কার সঙ্গে মামলা ?'

'শোভনডাঙার দিগিন্দ্র সাক্যালের সঙ্গে।'

'তা আপনি যাচ্ছেন কেন ? আপনি কি আমাদের উকিল নাকি ?'

কালীপদ হাসলো। বললে, 'মোকদ্দমায় কতকগুলি দলিল দাখিল করবার জন্মে আমাকে যেতে হবে।'

'ও! সেগুলি খুব বড় একটা বোঝা হবে নাকি? বাক্সে করে নিয়ে যাচ্ছেন ?'

'না, বোঝা কোথায় ? ছোটু একটা পুঁটলি শুধু।' 'কই দেখি। দেখি, আশীনার অস্থবিধা হবে কিনা।'

'ঐ তো—' কালীপদ সামনের টেবিলের উপর লাল সালু দিয়ে মোড়া ছোট একটা পুঁটলি দেখালো। বললে, 'কেন বলুন দেখি?'

'দেখলাম ওটার সঙ্গে আরো মাল আপনার উপর চাপানো ঠিক হবে কিনা। সদরে আমার কলেজের একজন বন্ধু আছে, কামাখ্যা মোক্তারের ছেলে। তার কাছে কয়েকখানা বই আপনি পৌছে দিতে পারবেন? আর একটা চিঠি?'

'সক্তন্দে। এ আবার এমন কী মাল!' কালীপদ আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে হাসলো। বললে, 'আপনি তবে পাঠিয়ে দিন যা দেবেন। আমি খেয়ে আসি ততক্ষণ।' বলে সে ডেকে উঠলোঃ 'বংশ, বংশধর!'

দরজার কাছে চাকর-মতন একটা ছোকরা বদে ছিল, সে খাড়া হলো সেই ডাকে।

কালীপদ বললে, 'দরজা-জানলাগুলো বন্ধ কর। বন্ধ করে বাবুর ধর থেকে বইগুলি নিয়ে আয়।'

'দরজা আপনি বন্ধ করে যান নাকি খেতে? কোনো দরকার নেই বন্ধ করার, আমিই আছি এখানে বসে। বই আর পাঠাবো না ভাবছি। একথানা চিঠিই শুধু লিখে দিই। দোয়াত-কলম তো সামনেই আছে, আমাকে একটু শুধু কাগজ দিন দয়া করে। চিঠিটা আমি এখানেই বসে লিখছি। আপনি ততক্ষণ খেয়ে আসন।'

'ও বংশ, আলমারি খুলে এক তা কাগজ বের করে দে বাবুকে।' টেড়িটাকে ঠিক কায়দায় আনবার চেন্টা করতে-করতে কালীপদ বললে।

কাগজ পেয়ে বিনয় দীর্ঘ এক চিঠি ফাঁদলো, আর অসন্দিশ্ধ কালীপদ দলিলের বাণ্ডিলটা ডেম্বের উপর কেলে রেখেই খেতে চলে গেল ভিতরে।

বিনয় আর এক মুহূর্তও দেরি করলোনা। ত্রস্ত চোখে চাইলো একবার চারদিকে। নেই, কেউ নেই কোথাও। চোখের

পলকের মধ্যে হাত বাড়িয়ে দলিলের বাণ্ডিলটা সে তুলে নিল আর নিশাসপতনের আগে ঘর থেকে গেল বেরিয়ে।

একেবারে সোজা তার ঘরে, দোতলায়। কোথায় রাখবে সেটা লুকিয়ে ঘরের চারদিকে সে দ্রুত চোধ বুলিয়ে নিল। যেখানে চোথ যাবার সম্ভাবনা থুব কম, রাখলো সে সেটা তার টেবিলের নীচেকার ওয়েস্ট-পেপার-বাসেটের জ্ঞ্ঞালের মধ্যে। আর, কতক্ষণের জন্মেই বা! বাবা বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে পাশা খেলছেন, খেলাটা একটু মন্দা পড়লেই দলিলের বাণ্ডিলটা সে তাঁর হাতে তুলে দেবে, মুহূতে ব্রজ্ঞলালের বেরিয়ে পড়বে সব জারিজুরি।

বিনয় দেখে আসতে গেল খেলাটার এখন ক্রী অবস্থা—আর দেরি কত! দরজা দিয়ে উকি মেরে যেটুকু সে দেখলো ও বুঝলো, তাতে তার বিশেষ উৎসাহ হলো না—থেলায়াড়দের উৎসাহ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। গায়ে তেল মাখাবার সময় ছাড়া তাঁর আজ মোলাকাত পাবার সম্ভাবনা নেই।

বিনয় ভাবলো, দলিলের বাণ্ডিলটা সঙ্গে নিয়ে বাইসিকেলে করে কোথাও বেরিয়ে পড়াই সঙ্গত—একেবারে শোভনডাঙায়, দিগিন্দ্র সাক্তালের বাড়িতে। কিন্তু কে জানে, রাস্তায় ব্রজনাল বা তার দলের কেউ তাকে মারধাের করে তার কাছ থেকে দলিল ছিনিয়ে নেবে হয়তা। তার চেয়ে, বাড়ির ভিতর, আবর্জনার ঝুড়ির মধ্যে লুকিয়ে রাধাটাই নিরাপদ। কোনো মোলমাল হয়, চারদিকে জানাজানি হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। ঐ ঝুড়ির



'ষাচ্ছ কোপায় ?'

চেয়েও আরো নিরাপদ জায়গা কী হতে পারে, ডাই ভাবতেভাবতে বিনয় তার ঘরে ফিরে এল। স্বভাবতই, ঝুড়ির মধ্যে
হাত চুকিয়ে দিয়ে বের করতে গেল সে দলিলের বাণ্ডিলটা, কিস্ত কী ভয়কর! পুরো পাঁচ মিনির্টও হয়নি, এরি মধ্যে দলিলের
বাণ্ডিল অদৃশ্য হয়ে গেছে!

বিনয় জানলা দিয়ে চেয়ে দেখলো ছাতা মাথায় দিয়ে কালীপদ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচেছ। কালীপদ দলিল ফেলে রেখে যাচেছ না নিশ্চয়ই।

উন্মাদের মতো বিনয় নিচে নেমে এল। ফটক খুলে বেরুতে যাবে, ত্রজ্লালই তাকে ধরে ফেললেন। বললেন, 'যাচ্ছ কোথায় ?'

ব্রজলালের মুখের দিকে চেয়ে—কী বলছে কিছু বুঝতে ন। পেরে—বিনয় বললে, 'কালীপদ দলিল পেয়ে গেছে ?'

'পেয়ে গেছে বৈকি।'

'পেলো কি করে ?'

'পেলো কি করে ?' ব্রজনান বিকট গলায় হেসে উঠলেন। বললেন, 'তুমি ভাবো দিগিন্দ্র সাতালেরই বংশী আছে, আর আমার বংশ নেই ? তোমার জত্যে হ'চারটে স্পাই আমাকেও রাখতে হয়।'

বিনয় ব্রজ্বালের মুখের দিকে ক্যালফাল করে চেয়ে রইলো। পরে আন্তে-আস্তে ক্যাকাসে মুখে বাড়ির দিকে ফিরে চললো। মাধব—মাধব—সবধানেই মাধব। সব কিছুই মাধবের।
চাকর-বাকর, পাইক-পেয়াদা—সব মাধবের জল্যে থাটছে।
বাজার আসছে মাধবের জল্যে। ঠাকুরবাড়ি পূজো হচ্ছে মাধবের
কল্যাণে। সংসারে যে এত আনন্দ-কোলাহল, সব মাধবের
উদ্দেশ্যে। তুমি কে ? তুমি কেউ নও। এটায় হাত দিও না,
এটা মাধবের। এটায় দাঁত বসাতে চেয়ো না, মাধবের ভাগে
কম পড়ে যাবে। মাধব আগে থেয়ে নিক, তারপর তার পাতে
যদি উচ্ছিন্ট কিছু থাকে, তবে তোমার। সমস্ত সংসারে এটাই
এখন উচ্চ ভাষায় বিঘোষিত।

এমন অবান্তর, অবাঞ্ছিতের জন্মেও আইন কিছু অংশ রেখেছে এটাই স্থনয়নীর মর্মশ্ল। অংশ যদিও কিছুপাও, আশ্রয় পাবে না, পাবে না আর মা, পাবে না আর ভাই, কোনো দিন না।

বিনয় যখন ছুটির শেষে কোলকাতায় চলে আসে তখন বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মা সামনে আসেন নি পদধূলি দিতে, মাধবকে দেখতে পায়নি সে যাবার পথের দিকে জানলা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে। সম্পূর্ণ পরের ছেলে হয়ে কেন সে মাধবের বাপের সম্পত্তিতে ভাগ বসাবে এটাই স্থনয়নীর অসহ। তাই এতদিন বাইরেই ছিল ব্রজ্ঞলাল, এখন অন্তঃপুরে এল স্থনয়নী।

বিনয়ের সমস্ত চিন্তার মোড় একেবারে ঘুরে গেল, যখন

কোলকাতায় তার নামে এবার মনি-অর্ডার এলো কুড়ি টাকা কম। টানাটানির বছর বলে কুড়ি টাকা কম পাঠিয়েছে শুনলে বিনয় বাস্ত হতো না; কেননা যে টাকা আসে তার থেকে কুড়ি টাকা কম পড়লে তার ছিনের রেফ্টোর্যান্ট বা সিনেমাই যা বাদ পড়তো। কিন্তু স্থনয়নী যুক্তি যা দেখিয়েছেন তা অসাধারণ। লিখেছেন, মাধবকে বর্গপরিচয় পড়াবার জঙ্গে মাস্টার চাই। জমিদার-বাড়ির মর্যাদা রেখে মাইনে দিতে গেলে কুড়ি টাকার কম দেয়া যায় না। অতএব এই কুড়ি টাকা বিনয়কেই জরিমানা দিতে হবে।

এবার বিনয় নিজের অন্তরকে প্রথম জিগগেস করলোঃ কে মাধব ? এবং তখন থেকে এই একই প্রশ্ন তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে।

কে অবান্তর—সে না মাধব ? কে আকস্মিক ? কে অকারণ ? সে মাধবের জীবনে রাহু, না তার জীবনে রাহু ঐ মাধব ? কে কার সর্বনাশ করেছে ? সে মাধবের, না মাধব তার ?

যদি মাধব না আসতো এ পৃথিবীতে! তা হলে সে এক চুলও নড়ে বসতো না। স্থনগ্নীর চোখেও ছলে উঠতো না এই হিংসার আগুন। সব তার ঠিক-ঠিক বজায় থাকতো—তার বাবা, তার মা, তার নায়েব-গোমস্তা, তার ভূসম্পত্তি। থাকতো সে একেশ্বর, একচ্ছত্র। থাকতো তার অপ্রতিহত গতি, অনমনীয় প্রভুত্ব। সমস্ত সংসারে চলতো তার স্কেছাতত্ত্ব।

কিন্তু কোখেকে পুঁচকে একটা শিশু এসে সমস্ত তছনছ ওলোট-পালোট করে দিল। বসেছিল সে সিংহাসনে, এখন আর কার প্রবেশে জায়গা ছেড়ে সে উঠে দাঁড়ালো ? ক্রমশ সে বিতাড়িত হয়ে চলেছে বাইরে, পথে, গাছের তলায়। কী হুর্ধর্ম শক্তি ঐ শিশুটার! তার এতদিনের মা আর তার মা রইলো না, বাবা মুখ ফিরিয়ে রইলেন, আমলা-মুহুরিরা নীরবে অবজ্ঞা করতে লাগলো। কার—কার জগ্নৈ তার এই ক্ষতি—এই অধঃপতন ?

বিনয় ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে লাগলো।

কিন্তু মাধব-মাধব যদি আর না থাকে!

সহসা বিনয়ের বুকের মধ্যখানটা যেন কে মুঠি চেপে ধরলো, মেরুদণ্ড বেয়ে উঠে গেল সূঁচের মত তীক্ষ একটা ঠাণ্ডা স্রোত। তার টেবিলের উপর সাজানো মড়ার মাধার খুলিটা ছই শৃহ্য চক্ষুকোটর থেকে তার দিকে চেয়ে রইলো।

দিগিন্দ্র সান্তালের একটা কথা বারে-বারেই তার মনের
মধ্যে গুঞ্জন করে ফিরতে লাগলো: 'ঐ তো এক রতি একটা
খুদে শিশু, তার জীবনের মূল্য কী ? ভরসা বা কোথায় ? কে
বলতে পারে একদিন তোমার পাঁচ আনা চার পাই অংশ ফের
বোল আনা হয়ে উঠবে না ?'

কেউ বলতে পারে না। একদিক থেকে দেখলে সংসারে বিচিত্র যেমন ফিছু নেই, আবার আরেক দিক থেকে দেখলে সংসারে সব কিছুই বিচিত্র।

আচ্ছা, ধরো, এমনিতে স্বাভাবিক নিয়মেই যদি মাধব মরে

यात्र! की रत्र छत्त ? नित्रत्रत र्राष्ट त्यन राष्ट्र पर्यंत त्यांत्र, क्लाकाला क्रम्म । क्लाकाला क्रम्म किष्ट्र क्लाकाली । साध्यत्र क्रम्म जात्र तेम् नेत्र, छात्र मात्रत्रा, छात्र व्यमराञ्चात्र कथा एउत्य छात्र प्रथ रत वर्षे, किन्तु अकितक त्यांक रूथे रत श्रम् छात्र । छात्र भाष्ट व्यान हित्र पर्यं एकत त्यांन व्याना रत्र छेर्रत वर्षा न्या, व्यक्त नात्रत्यक कान धर्व छर्र-त्याम क्रात्य वर्षा नत्र, व्यमध्वात्र माण्डित माण्डित मत्र भिनित्र त्यांन वर्षा नत्र, व्यनप्रनीत्र ममन्त्र गर्व हर्ष यात्र वर्षा, जात्र त्यप्तात्म त्र इडीन स्थ-श्रमात्र वर्षा कृत्र हर्ष्य यात्र वर्षा, जात्र त्यप्तात्म वर्षा कृति रत्य यात्र वर्षा । त्य अकि। को छन्नाम ! क्रष्ठमर्वत्र स्थनमनी त्यांकाकृत त्यांव्य वर्षि कृति चात्र वर्षा क्राप्ट वर्षा व

টেবিলের উপরকার মড়ার হাড়গুলি নিয়ে বিনয় নাড়াচাড়া করতে লাগলো। তার মনে হলো, সব মানুষই তো আর স্বাভাবিক নিয়মে মরে না। মরে অপঘাতে, মোটর চাপা পড়ে, ট্রেন্-কলিশনে, স্টিমার-ডুবি হয়ে। আরো কত ভয়য়র আয়তি নিয়ে মৃত্যু এসে দেখা দেয়। সেই কবে কে কার শরীরে শুধু একটা ইনজেকশানের সূঁচের ডগা ফুটিয়ে মেরে ফেলেছিলো। মাধব যে স্বাভাবিক নিয়মে রোগে ভুগেই মরতে তার ঠিক কি!

বিনয় : আজকাল আর কলেজে যায় না, দরজা বন্ধ করে মবের মধ্যে চুপ করে বসে থাকে। যদিও বা বাইরে কখনো সে যায়, বাছাই-করা হু'একজন বয়ক্ষ ডাক্তারের সঙ্গে সে আড্ডা দেয়, পরামর্শ করে। সে জমিদারের ছেলে—এই আকর্ষণে বাছাই-করা বয়ক্ষ ডাক্তাররাও তার সঙ্গে মিশতে কুঠিত হয় না।

কিছু দিন খেতে-না-যেতেই বিনয়ের নামে হঠাৎ এক টেলিগ্রাম এসে হাজির: 'মাধব মারাত্মক অস্তুম্ব, শীগগির চলে এসো।'

খবরটা পেয়ে কোথায় বিনয়ের শোক উথলে উঠবে, তার বদলে কেমন-যেন একটা ভয় করতে লাগলো!

বিনয়কে খবর পাঠাতে হবে তাতে স্থনয়নীর প্রথমে সমর্থন ছিল না, কিন্তু সদর-থেকে-আনা সরকারী বড়-ডাক্তার যখন বললেন, 'ছেলেটা এমন দাদা-দাদা করছে, দিন না ওর দাদাকে টেলি করে। কী এমন পড়ার ক্ষতি হবে! আগে ভাই না আগে পড়া!' তখনই স্থনয়নী টেলি করতে বললেন ব্রজনায়েবকে। বড়-ডাক্তার আরো বললেন, 'রোগ যে কী, এখনো টিক বুঝতে পাচ্ছি না। কে জানে হয়তো দাদাকে পেয়ে ভালোর দিকে মোড় ফিরবে।'

প্রথম ট্রেনেই বিনয় মোহনপুরে ফিরে এল, এবং বাড়িতে পৌছেই প্রথম মাধবের বিছানায়। বললে, 'মাধব, আমি এসেছি, আমি দাদা।'

বে-ছেলে এতদিন ধরে জরে বের্হুস, চোখ মেলেনি শত ডাকেও, সে হঠাৎ এক ঝাঁকুনিতে বিছানার উপর উঠে বসলো, লজ্জিত আনন্দে যেন-বা একটু হাসলো আর ছই হাত বাড়িয়ে কাঁপিয়ে পড়লো সে দাদার বুকে। বিনয় তাকে সম্লেছে অথচ নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলো।

স্থনয়নী আজ তাঁর বাহুতে এমন শক্তি পেলেন না ষে বিনয়ের বুকের থেকে মাধবকে কেড়ে নেন। শুধু বললেন, 'খোকাকে আন্তে-আন্তে বিছানায় শুইয়ে দাও।'

মাধবকে বিনয় শুইয়ে দিল বটে কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে নিতে পারলো না। দেখলো, তার জামার গলাটা মাধব এক হাতে আঁকড়ে ধরে আছে। বলছে, 'বলো, আমাকে না বলে চলে যাবে না ? বলো, যখন যাবে আমাকে আদল কলে যাবে ?'

বিনয় প্রতি≛াতি দিল, তবে মাধব জামা ছাড়লো।
বড়-ডাক্তার এসে ভারি খুসি হলেন। বললেন, 'বাঃ,
দাদাকে পেয়েই অস্থব সেরে গেছে দেখছি।'

মাধব হাসলো—লজ্জায় ও আনন্দে মেশানো সেই হাসি।
মাধবের অবস্থার অনেক উন্নতি হলেও রোগ কিছুতেই
নিমূল হচ্ছে না, গা থেকে জর যাচ্ছে না মুছে। এখন সে
বিছানায় উঠে বসে, কখনো-কখনো স্বাভাবিক দৌরাত্মাবশে
খাট থেকে নেমে পড়ে, একটু-একটু হেঁটে বেড়ায়—কিন্তু আসল
রোগের এখনো বিনাশ হচ্ছে না ঝুলে শেষ পর্যন্ত বিছানায়ই
কের ফিরে আসতে হয়। কোথায় যে রোগ বাসা বেঁধে আছে,
তার সন্ধান নেই।

রোগ যখন সারবার হয় সারবে, কিন্তু মাধব যে দাদাকে

সমস্তক্ষণের জ্বন্থে সাথী পেয়েছে, তাতেই তার আনন্দ আর ধরে না! কিন্তু তার ততথানি বাড়াবাড়ি স্থনয়ন্দী বরদান্ত করতে পারেন না। দাদা ছাড়া কারু হাতে সে পথ্য খাবে না, দাদা তাকে ধরে না থাকলে ডাক্রারের হাতে সে ইনজেকশান নেবে না, দাদা শিয়রে বসে চুলে হাত বুলোতে-বুলোতে গল্প না বললে যুমুবে না সে কিছুতেই। বিনয়ের ঘর ছিল কত দূরে, তাকে টেনে নিয়ে এসেছে সে পাশের ঘরে—আর হ' ঘরের মাঝখানে দরজা রেখেছে খোলা। পাশের ঘরে দাদা শুরে আছে, এই মাধবের অনেকখানি সাহস।

'কিন্তু দাদাকে পড়তে যেতে হবে না কোলকাতায় ?' স্নয়নী বলে ওঠেন : 'ও কি এইখানেই থাকবে নাকি ? ওর কলেজ নেই ?'

বিনয়ের এখানে কলেজ কামাই করে বসে থাকাতে যে ক্ষতি হচ্ছে তাতে স্থনয়নীর বিশেষ মাথা-ব্যথা ছিল না; কিন্তু মেভাবে দিনে-দিনেই দাদার প্রতি মাধবের আসক্তি ও আমুগত্য গভীর হয়ে উঠছে, তাতেই তিনি ভয় পাচ্ছেন।

সমস্যাটা মাধব এক কথায় জল করে দিল। বললে, 'চলো না সবাই আমলা কোলকাতায় যাই।'

বিজয়নারায়ণ কথাটা পাড়লেন বড়-ডাক্তারের কাছে। বড়-ডাক্তার সায় দিলেন না। বললেন, 'কী দর্কার! জ্ব তো এখন আরো ক্মে উঠছে, থাকছেও ক্ম সময়। কোলকাতায় যাওয়ার অর্থ—চিকিৎসা-মহাসমুদ্রে নেমে থাবি থাওয়া।' তাই বিনয় শীগগিরই ফিরে যাবে, গ্র'চার দিনের মধ্যে। আরেকটু—আরেকটু—মাধব ভালো হলেই। কভটুকু ভালো হলে, সে ঠিক করতে পারে না। কেবল দিন থোঁজে।

এক দিন মাধব বললে, 'তুমি যাবে কোলকাতা, দাদা ? যাও, কিন্তু যাবাল ছময় আমাকে খুব আদল কলে যাবে, কেমন ? আল. আমাকে চিঠি লিখবে।'

বিনয় বললে, 'না, এখন না। তুমি আরো একটু ভালোহও।'

সে যে কতটুকু ভালো সে বুঝে উঠতে পারে না।

বড়-ডাক্তার এখন আর নিয়মিত আসেন না, তাঁর সহকারী আসেন। সদর থেকে মোহনপুর তিনখানা টেন যাতায়াত করে, রাস্তাও দূরের নয়, আর দক্ষিণা সম্বন্ধে দাক্ষিণ্য যেখানে অবারিত, সেখানে ডাক্তারের কোনো পরিশ্রমই গায়ে মাখবার নয়।

সপ্তাহে এখন ত্'দিন করে ইনজেকশান চলছে। এরি একদিন সহকারী-ডাক্তার বললেন, 'পরের দিন আমি আসতে পারবো না, আমার ভাগ্রীর বিয়ে, না গেলেই নয়।' পরে হঠাৎ বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি পারবেন না একটা হাফ সি-সি দিয়ে দিতে ?'

'श्रुष्क्रात्म।' विनय्न वनाता।

'কেন, আপুনি আর-কোনো ডাক্তার না-হয় সদর থেকে পাঠিয়ে দেবেন।' স্থনয়নী প্রতিবাদ করে উঠলোঁ। কিন্তু মাধবের প্রতিবাদটা বেশি শক্তিশালী। সে বলে উঠলো, 'দাদা ছালা আল কালো হাতে আমি ইনজেশান নেবো না।'

'কেন, সেদিন যথন মাধব ডাক্রার-সাহেবকে কিছুতেই ইনজেকশান দিতে দেবে না তখন তার কথা-মতো আমিই তো দিয়ে দিলাম।' বিনয় বললে।

'হাা, এ আবার কা একটা শক্ত কাজ!' সহকারী ডাক্তার সায় দিলেনঃ 'ক'দিন পরে তো দোহাত্তাই চালাতে হবে।'

'দাদা দিলে আমাল এৎভূও ব্যথা লাগে না।' মাধব সব সময়েই তার দাদার পুঞ্জে।

'আর আমি দিলে বুঝি লাগে?' সহকারী ডাক্তার হাসলেন। স্থনয়নীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি যাই কি না এখনো ঠিক নেই। আচ্ছা, আমার জন্মে সেকেণ্ড ট্রেনটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন।'

স্থনয়নী বললেন, 'না, শেষ ট্রেন পর্যস্ত অপেক্ষা করবো।' 'শেষ ট্রেন তো রাত নটায়।' 'কেন, তথন ইনজেকশান চলে না ?'

'हरन देव कि।'

'তবে, দশটা পর্যস্ত না এলে বুঝবো যে আপনি এলেন না। তখন—'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তবে রাত দশটার সময়ই হাফ সি-সি একটা ইনজেকশান করে দিও।' বিনয়ের পিঠ ঠুকে দিয়ে সহকারী ডাক্তার হাসিমুখে বেরিয়ে গেলেন। বললেন, 'যদি না আসি, সিরিঞ্জ ইত্যাদি সব রেখে গেলাম।'

পরবর্তী দিনটা বেস্পতিবার। সকালে উঠেই বিনয়ের মনে হলো, ডাক্রার যেন আজ না আসে!

সকালটা কাটলো রুদ্ধ নিশ্বাসে। সকালের ট্রেনে আসেনি। তুপুরটা কাটলো ঘুমিয়ে। তুপুরের ট্রেনেও নয়। এখন রাভ ন'টার ট্রেন।

সন্ধ্যার সময় মাধবের ঘরে চুকে টেবিলের উপর রাখা ডাক্তারের সিরিঞ্জটা খুলে বিনয় একবার পরীক্ষা করলো; দেখলো, সূঁচটার ধার কেমন। ভাবলো, না, নিজের সিরিঞ্জ ব্যবহার করাই নিরাপদ।

একটু সকাল-সকালই সে রাতের খাওয়া সেরে নিল।

সন্ধার কভক্ষণ পরে সে আরেকবার মাধবের ঘরে চুকেছিল।
মাধব তথন নিশ্চিন্ত শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। আশে-পাশে
গোটা ছই-তিন চাকর, বিশেষ করে স্থনয়নী যখন নেই ঘরে।
তার মধ্যে কোন্টা যে ব্রজ-নায়েবের গুপুচর, বিনয় ঠাহর করতে
পারে না। কিন্তু গুপুচরকে তার আর ভয় নেই। সে লুকিয়ে
কিছু করছে না। যা সে করছে, প্রকাশ্যে করছে। সে এখন
ডাক্তার। অস্তুত ডাক্তার-কর্তৃ ক আদিষ্ট।

ন'টা বাজলো—সাড়ে ন'টা। সহকারী ডাক্তারের দেখা নেই। স্থনয়নী হয়তো ভেবেছেন, ডাক্তার যখন শেষ পর্যস্ত এলো না, তখন ইনজেকশানটা আজ বাদই পড়লো না হয়, এবং এই ভেবে হয়তো তন্ত্রাবিষ্ট হয়ে মাধবের শিয়রে শুয়ে পড়েছেন। কিন্তু বিনয় নিজে ডাক্তারি লাইনে থেকে এমন দায়িজ্জানহীনতার তো প্রশ্রয় দিতে পারে না। তাই তাকে এপুনি প্রস্তুত হতে হয়।

বিনয় বাথরুমে চুকে দরজা বন্ধ করে দিল। প্রথমেই মাথায় খানিকটা সে জল ঢাললে। না, যতই জল ঢালুক, মাথা তার ঘুরবেই।

যুরুক, এখনো টলে পড়েনি একেবারে। আর দেরি করা যাবে না।

বিনয় তার জামার পকেটে হাত ঢোকালো। এ-পকেট থেকে ও-পকেট, ও-পকেট থেকে আবার এ-পকেট—মুখ তার ছাইয়ের মত পাংশু হয়ে গেল—কিন্তু, কিন্তু তার সেই প্যাকেটটা গেল কোথায় ? কী ভীষণ! তার পকেট থেকে অজ্ব-নায়েব সেই প্যাকেটটা আলগোছে তুলে নিয়ে গেল নাকি ? সেই প্যাকেটের মধ্যে যে তার সিরিঞ্জ আর সূঁচ ছিল, আর-একটা ছোট্ট টিউবের মধ্যে যে ছিল বিষ! অনেক সূক্ষেন, অনেক স্কূরে যার কাজ এবং পরিণাম যার অলজ্বনীয়।

ভূতগ্রস্তের মতো বিনয় বেরিয়ে এল বাধরুম থেকে। যদিও সে জানে এখানে আসা অবধি প্যাকেটটা তার পকেটে-পকেটেই যুরছে, শোবার সময় বালিশের খোলের মধ্যে, তবুও সে তার বাক্স-বিছানা ওলোট-পালোট করে দেখতে লাগলো। কোণাও কিছু নেই। দং চং করে দশটা বেজে গেল। সর্বাঙ্গ বেয়ে ঘাম বারতে লাগলো বিনয়ের। এতক্ষণে ব্রঞ্জ-নায়েব নিশ্চয়ই
প্যাকেটটা নিয়ে সদরে রওনা হয়ে গিয়েছে। বড়-ডাক্তার,
পরে পুলিশ স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট! কী ভয়ঙ্কর হাত-সাফাই।
এতদিন পরে যেই প্রথম স্থবর্ণ-স্থযোগ উপস্থিত হলো, ঠিক সেই
দিনই কিনা ব্রজ্জ-নায়েব সেটা আলগোছে চুরি করলে! অথচ
এত সতর্ক এত সাবধান সে!

বহুক্ষণ পরে বিভ্রান্তের মতো বিনয় আবার তার জামার পকেট হাটকাতে লাগলো, জুতোর থেকে পা তুল্লে নিয়ে দেখলো জুতোর মধ্যে আছে কিনা, শৃশ্য একটা কুঁজো নেড়ে দেখলো তার মধ্যে যদি থেকে থাকে!

বিনয় হঠাৎ ছই হাতে চুলগুলি আঁকড়ে ধরে দেয়ালের উপর সজোরে মাথা ঠুকতে লাগলো। নিজের গলা সে নিজেই হ' হাতে প্রাণপণ জোরে চেপে ধরলো। দাঁত বসিয়ে প্রচণ্ড আক্রোন্দে কামড়াতে লাগলো সে নিজের হাত।

মুহূর্তে জানাজানি হয়ে যাবে, সে ভাইকে সেবা করবার অছিলায় পকেটে করে বিষ নিয়ে এসেছিল ভাইকে খুন করবার জন্মে। হায়, কোথাও খুঁজে পায় না সে প্যাকেটটা ? যদি পেত, নিজের হাতে একুনি তবে সে-বিষ সে নিজের রক্তে দিত মিশিয়ে।

ই হঠাৎ ঘরে, যেন কিসের একটা কালো ছায়া পড়লো! আতক্ষে বিনয় একেবারে হিম হয়ে গেল। কিন্তু ছায়াটা দেয়ালে সরে আসতেই তার কায়ার পরিমাপ ও সামঞ্জ্য বিচার

করে বিনয় শিউরে উঠলো। দরজার দিন্দে পিছন কিরে তাকিয়ে দেখলো, মাধব। তুর্বল পায়ে কাঁপতে-কাঁপতে চলে এসেছে।

ঠিং ঠং কলে দশটা বেজে গেছে দাদা, আমাকে ইনজেশান দেবে না ? মা ঘুমিয়ে পলেছে, তুমিও আ্সছ না, তাই আমিই চলে এসেছি।

বিনয় নিস্পাণ পাষাণমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো। এ কি মাধব না মাধ্যার প্রেতাক্সা ?

ভ 'আৰু দাদা, এতা তুমি আমাল বিছানায় কেলে এসেছ।' মাধব তাল শীৰ্ণ ডান হাতখানা একটু বাড়িয়ে ধরলো।

মাধবের হাতে বিনয়ের সেই প্যাকেট।

'এটা ভুই কোপায় পেলি ?' বিনয় ছুটে গিয়ে মাধবকে বুকে ভুলে নিল।

'তখন তোমাল পকেটের লুমালতা আমাকে দিয়ে দিলে না, তখন ছেতাল সঙ্গে এতাও চলু এসেছে।'

ক্ষিপ্র হাতে বিনয় তার পকেটটা অমুভব করলো, সত্যি সেখানে রুমাল নেই।

'ওতাল মধ্যে কী আছে দাদা ? চকোলেট ?'

'না, ওযুধ—ওযুধ আছে।' প্যাকেটটা বিনয় বুক-পকেটে বেবে দিল।

'आभाग जरण ? देनरिज्ञणान मिरा रमर्त ?' क्रेयर अजिमानी भगाग्र भाषत तनाल, 'जरत मिरा मिष्ट ना रकन ? जूमि

## ছই ভাই

ইনজেশান দিয়ে দিলেই আমি ভালো হয়ে যাব, দাদা। তোমাল ইনজেশানে এৎতুও ব্যধা লাগে,না।'

বিনয় মাধবকে ব্যাকুল আগ্রহে বুকের উপর চেপে ধরে তার মাথায়, কপালে ও গালে অজতা চুমু খেতে লাগলো।

মাধব হাসলো মৃত্ৰ-মৃত্ন। বললে, 'আমাকে তুমি এখন এত আদল কচ্ছ কেন, দাদা ?'

'আমি যে এখন চলে যাচ্ছি, মাধব। তুই বলিসনি যাবার আগে তোকে যেন আদর করে যাই।' বিনয় নিবিড় স্নেছে মাধবকে বেফ্টন করে রইলো। তার শুষ্ক চোখ জলে আচ্ছন্ন হয়ে এল।

'আমায় ইনজেশান দেবে না ?'

'না। দরকার হবে না। আমি বলছি এমনিতেই তুই ভালো হয়ে উঠবি।' মাধবের জরজীর্ণ শীর্ণ গায়ে বিনয় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

মাধবের ঘরে এসে মাধবকে শুইয়ে দিল বিছানায়। স্থনয়নী ধড়মড় করে উঠে বসলেন। ভয়ার্ড মুখে বললেন, 'এ কী, হয়ে গেল নাকি ইনজেশান? আমাকে ডাকোনি কেন? আমাকে না দেখিয়ে কেন ইনজেশান দিলে? ও রমু, ও বংশ, ও মদন, কোথায় ভোরা? শীগগির নায়েববাবুকে ডেকে নিয়ে আয়।'

माथव रहरम छेईरला। वलरल, 'ना मा, हैनरक्रमान रिम्नि मामा। मामा व्लरल, এমনিতেই আমি ভালো হয়ে উথবো।'

'দেয়নি ? কই দেখি ?' স্থনয়নী সূক্ষ্ম চোখে মাধবের

বাহু ছটো পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন; উঠে গিয়ে দেখলেন টেবিলের উপর ডাক্তারের সব সরঞ্জাম তেমনিই আছে, কে তাদের ধরেনি, নাড়াচাড়া করেনি।

স্থনয়নীর দৃষ্টির সঙ্গে বিনয়ের দৃষ্টির একটা সঞ্জ্য হলো স্থনয়নীর দৃষ্টিতে আতক আর ঘৃণা, বিনয়ের দৃষ্টিতে হিংস্ত কুটিলতা।

'ইনজেশান আর দিলুম না, মা। কেননা, তুমি যদিও আমার মা নও, মাধব আমার ভাই। মাধবকে আমি সব, আমার প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারি। মাধবকে আমি সব—সব দিয়ে গেলুম।' বলে বিনয় খোলা দরজা দিয়ে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল।

বাইরে বনবছল গ্রামের নিবিড় অন্ধকার, দিকহীন বিনয় আজ দিগস্তের সন্ধানী।

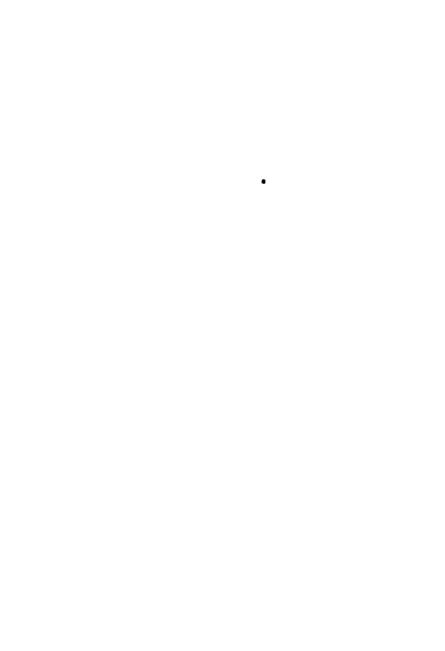